"আমরা হচ্ছি নর, ও নরের মুগ্রে ইন্দ্র। পাতাল-ফোঁড়া শিব,বসানো শিুর নয়। যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে র্বেড়াছে। বেশি আসে না, সে ভাল। নেশৈ এলে আমি বিহ্বল হই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

'ত্যাগী না হলে তেজ হয় না। সকলে ভাবো, আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দেখি কি বল বেরোয়। কিসের দীনহীনা? আমি ব্রহ্ম-ময়ীর বেটা। কিসের রোগ কিসের ভয় কিসের অভাব? নিজের মনে মনে বলো, আমি আত্মা, আমি প্র্ণ, আমার আবার রোগ কি। বলো ঘণ্টাখানেক দ্বচার দিন। সব রোগবালাই দ্র হয়ে যাবে।"

বিবেকানন্দ

"পড়েছ মাত্দেবো ভব, পিত্দেবো ভব, আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব। দরিদ্র মুর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দুর করেনা, মানুষকে দেবতা করেনা তাকি আবার ধর্ম?"

বিবেকানন্দ

## ভূমিকা

কৈব্যের দেশে অননত বীর্য, জাডোর দেশে অমিত কর্ম, মৃঢ়তার দেশে জনলনত জ্ঞান, বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলেন বাংলাদেশে প্রম্বাসিংহর্পে। নয়নে বিভাবস্ক কণ্ঠে পাঞ্চল্য। এসে ডাক দিলেন ঘরে দরে বজ্লের মত উদার্ত্তনির্ঘোষে: উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবেদ্রের্ছ্য ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না চরমতমকে প্রাশ্ত হও ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত্ত রো না নিবৃত্ত হয়ো না। বীজের মধ্যে সংহত ভাবে নিগ্রেড় ভাবে রয়েছে যে বনস্পতি তাকে পত্রেপ্রেপফলে স্বাদেগন্ধেশোভায় উচ্ছন্সিত করো

আমি এক ধর্ম মানি, তার নাম পরোপকার। বললেন স্বামীজি। আর সেই পরোপকার শৃধ্য দুর্গতের দুর্দশামোচনই নয় মান্মকে তার আত্মার অবমাননা থেকে উন্ধার করা। দীনহীন ভাগ্যের কার্পণ্যে মান্ম যে ক্ষ্যুদ্র-থর্ব নয়, নয় সে যে অস্পৃশ্য অন্তাজ অধম পঞ্চম, সে যে তেজােময় অম্তপ্র্মুম, তার অমােঘ মহিমা যে অমর জ্যােতিতে উদ্বারিত মান্মকে সেই স্মহান অধিকারে আর্ঢ় করা। মান্কের মধ্যে ঈন্বরকে স্বীকার করা আবিষ্কার করা অভ্যর্থনা করা। বিশ্বের বিস্তারই বিষ্ণু। অকিঞ্চনের মধ্যেও অনন্ত-ঐন্বর্য নারায়ণ। তাই স্বামীজি সােহং বলে নিজের কাজ গ্রছিয়ে সরে পড়েননি, মান্সকে তার পরমতম সন্তায় পেণিছে দেবার সাধন করেছেন। মান্স্ম তাে শৃধ্য অমের প্রত্যাশী নয়, পরমাম্রের প্রসাদেরও অংশীদার। তাই বিবেকানন্দের আদর্শ জীবসাম্য নয়, শিবসাম্য। কর্ম জ্ঞান ভন্তিও প্রেমের জ্বলন্ত সমন্বয়। কর্ম সন্ধান জ্ঞান প্রাণিত ভত্তি আস্বাদন আর ভত্তির পরিপক্ষ, প্রগাঢ় অবস্থাই প্রেম। কর্ম আদিকান্ড উত্তরকান্ড প্রেম। কর্ম ছাড়া জ্ঞান নেই জ্ঞান ছাড়া ভত্তি নেই ভত্তি ছাড়া প্রেম নেই। আর বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে। স্বামীজি একদিকে সর্বপাপবিশৃন্ধাত্মা সূর্য, আরেকদিকে সর্বপ্রেমযোহনাত্মা সূধাংশু।

কিন্তু আমাদের কি হবে? আমাদের ত্যাগ নেই যোগ নেই জ্ঞান নেই ভব্তি নেই।
শন্ত্বক কাপ্টের অন্তর থেকে কি করে মর্নিন্ত দেব অব্যক্ত অগ্নিকে? স্বামীজি বললেন,
তুমিও নিঃস্ব নও, তোমারও অস্ত্র আছে, তার নাম কর্ম। শারীরং কেবলং কর্ম।
কর্ম করেই জাগাও প্রের্ষকারকে। প্রের্ষকার জাগলেই জাগবে ঈশ্বরকৃপা,
প্রজ্ঞানচক্ষ্ম। আর সেই জ্যোতির্মায় জ্ঞান থেকেই শ্বন্ধা ভব্তি। যতক্ষণ মলয় হাওয়া
না আসে, পাখা চালিয়ে যাও। যতক্ষণ জল না পাওয়া যায় ততক্ষণ খাও ম্বিকা।

এ বই সেই জল পাবার জন্যে খননের চেষ্টা।

'বড় হয়ে কী হবি রে বিলে।' বাবা হঠাং জিগগেস করলেন। বাবার চোখের দিকে তাকাল একবার বিলে। বলালে, 'কোচোয়ান হব।'

তার মানে, গাড়ি চালাব। চাব্ক মেরে খোড়া ছোটাব। কিসের চাব্ক? চেতনার চাব্ক। ঘোড়া দ্টো কে-ক্রেন্সিনি আর কর্ম। আর গাড়ি! গাড়ি হচ্ছে আমাদের এই অলস দেশ। গ্রামি তো নয় গাধাবোট।

সাত বছর বয়সে স্থান একটা স্বংন দেখেছিল ঐ ছেলে। শিবপ্জা করে তাকে পেয়েছেন বলে যা তার নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। সেই থেকেই দাঁড়িয়ে গেল বিলে।

অমপ্রাশনের সময় নতুন নামকরণ হল। নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তার নাম আবার কী হবে ও ছাড়া!

ন্দেনহভরে বলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ : 'ও আমাদের গ্রাহ্যই করে া। কেনই বা করবে বলো! আমরা হচ্ছি নর, আর ও হচ্ছে আমাদের ইন্দ্র, আমাদের রাদ্যা, আমাদের অধিপতি।'

ভালো নাম নতুন হল বটে কিন্তু ডাক-নাম থেকে গেল ঐ বিলে। ঠাকুর বলেন, 'লরেন!'

বাপ বিশ্বনাথ দন্ত, মা ভ্বনেশ্বরী। বাপ হাইকোর্টের এটনি, দেদার রোজগার। দানেধ্যানে ম্ব্রুহস্ত। গানে-বাজনায় উৎসাহী। বাইবেল পড়েন আর হাফেজ আবৃত্তি করে শোনান। আর মা? রামায়ণ-মহাভারত পড়েন, সংসারের জাঁতা ঘোরান আর প্রেরে আশায় শিবপ্জা করেন।

স্বয়ং শিব এসে জন্মালো তাঁদের ঘরে। গোর মুখার্জি লেনের বাড়িতে। পোষ মাসের শেষ দিনে, মকর সংক্রান্তিতে। সোমবারে। সূর্যোদয়ের ছ'মিনিট আগে।

বাঙলা সাল বারোশ উনসত্তর। ইংরেজি সাল আঠারোশ তেষট্টি। তারিখ ১২ই জান্মারি।

শিব নয় তো কি। দুর্দানত ছেলে। তাশ্ডব স্বর্করে দিয়েছে সংসারে। এ জিনিস ভাঙছে, ও জিনিস ছ্বাড়ে ফেলছে। সব এলোমেলো তছনছ করে দিছে। আদর দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কিছ্বতেই শানত করা যাছে না। বাড়ির লোকজন সবাই হাক্লানত হয়ে পড়েছে। মা ভূবনেশ্বরী বলছেন বিরম্ভ হয়ে, শিব চাইলাম, এ যে দেখছি এক ভত এসে জন্মালো।'

কি করে ঠান্ডা করা যায়! কি করে বন্ধ করা যায় এই উব্দন্ড নৃত্য!

এক উপায় শ্ব্ধ আছে। কি করে মাথায় এল ভূবনেশ্বরীর। 'শিব' মন্দ্র আউড়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ছেলের মাথায় ঢেলে দিলেন। বাস, ফ্সমন্তরে ঠাণ্ডা। আর চীংকার নেই, জিনিস ছোঁড়াছঃড়ি নেই। একেবারে ভালোমানুষ ভোলানাথ।

'এমনি ধারা দ্ব্রুমি যদি করিস, শিব তোকে নিয়ে যাবে না কৈলাসে।' মা তাকে ভয় দেখান। এ একটা সঞ্জি ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। কেননা বিলের ভারি শিব হবার ইচ্ছে। শিব হয়ে বাড্রিডর পিঠে চড়ে কৈলাস বেড়ানো।

এক ট্রকরো গের্রা কাপড় পরে সেদিন বসেছে চুপচাপ। বসেছে আসন-পিণ্ড হরে, চোথ ব্রুড়ে।

কি ষেন ঘটবে অভাবনীয়। মা চমকে উঠে জিগগেস করলেন, 'এ ক' ্ষেচ্চ রে বিলে?' বিলে নিশ্চিন্তকণ্ঠে জবাব দিলে, 'আমি শিব হচ্চ'ছি।'

কে ওকে বলে দিয়েছে শিরদাঁড়া খাড়া করে চোখ ব্রুড্রে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়। শ্বহ্ব গজায় না, গাছের শেকড়ের মত মাটির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। থেকে-থেকে চোথ মেলে তাকায়, কত বড জটা না-জানি নামল পিঠ বেয়ে।

মা এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই ?' মার কাছে এসে অভিযোগ করে। মা বলেন, 'তুমি ধ্যানই করো বাপ, শাল্ত হয়ে, তোমার জটায় কাজ নেই।'

সাধ্-সন্তরা আসে ভিক্ষে করতে। কার্ মাথায় মন্ত জটা। তাদের দেখে বিলে মহাখ্নিশ। কৈলাসের খবর জিগগেস করে। এই শীতে শিবই বা কেমন আছেন! বদি ভিক্ষে-টিক্ষে না দাও খোকাবাব্, কি করে কৈলাসের ভাড়া জোটাই! ঠিকই তো! ম্লাবান কী জিনিস আর বিলে দিতে পারে, পরনে আছে একখানা ছোট নবক্ষ. তাই দিয়ে দিলে অকাতরে।

'কাপড় কি হল রে বিলে?' তীক্ষাকণ্ঠে মা জিগগেস করলেন।

'সাধ্বকে দিয়ে দিয়েছি।' প্রলিকত বিক্ষয়ে বললে বিলে, 'জানো মা, কাপড বেচে পরসা পাবে। পরসা জমিয়ে কৈলাসের টিকিট কাটবে—'

এ আরেক নতুন বিপদ হল দেখছি। তাই দোরগোড়ায় সাধ্ব এসে দাঁড়ালেই মা তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। মা'র একার সাধ্যি নেই পারেন তার সঞ্চেগ, তাই তাকে শাসন-দমন করবার জন্যে দ্ব-দ্বটো ঝি রেখে দিয়েছেন বিশ্বনাথ। তিনজনের সঞ্চো সে একা কি করে এ°টে উঠবে? ঘরের মধ্যে তাকে ঠেলে দিষে বাইরে থেকে দরজায় শেকল লাগিয়ে দেয় অনায়াসে।

তা দিক। কিন্তু ঘরের জানলা তো খোলা আছে। তারই মধ্যে দিয়ে ঘরের জিনিস ছইড়ে ফেলতে লাগল বাইরে। কৈলাসগামী সাধ্দের উদ্দেশে। নাও তোমরা সব কুড়িয়ে, জামা-কাপড়, থালা-গেলাশ, বই-খাতা—সব তোমাদের ভিক্ষে দিচ্ছি।

তখন খুলে দাও দরজা। শিব বলে মাথায় আবার জল ঢালো।

বাড়িতে এক রাজ্যের পোষা প্রাণী। দ্বধেল গাই, ছাগল, ময়্র, খরগোশ। নানা রঙ্কের পাখি, নানা জাতের পায়রা। একটা বাদর। যত ভাব এদের সঙ্গে। আর ভাব, বাবার গাড়ি হাঁকার যে কোচোরান সেই কোচোরানের সঙ্গে। মাথার পাগড়ি, হাতে চাব্ক, কেমন স্বশ্নের মত চেহারার সে লোকটা! কেমন জ্বলজ্বলে। শিব তো ষাঁড়ের উপর চড়ে, চলে ডিমে-তেতলার। তার চেয়ে কোচোরান অনেক ভালো। আমি কোচোরান হব। বেগবান ছোড়া ছোটাব।

মার কাছে বসে রামায়ণ পড়ে। রামকে বড় ভালো লাগে। মাটির একটি রাম-

সীতার যুগল মুর্তি কিনে এনেছে মেলা থেকে। তাই নিরালায় বসে প্রজা করে তার খেয়ালমত।

শব্ধব কোচোয়ানের সংগ্য নয়, সইসের সংগ্যও তার বৃশ্ব তাঁ। কিন্তু সইসের বড় কন্ট। কেন, কী হল তোমার? আর কি হবে, সংসাদ্ধের্ম ঝামেলা। কি কুক্ষণেই যে বিয়ের করেছিলুম, বিয়ের থেকেই সংসার, আর জ্বার্ম থেকেই যত দর্যখ, যত ঝকমারি।

ঠিকই তো। রাম-সীতারও ফুর্ন্স্ সব এই বিয়ে হয়েছিল বলে। তবে? চলবেনা রাম-সীতা, যারা স্থেম পাবার জন্যে জেনে-শ্বনে বিয়ে করে চলবেনা তাদেরকে ভালোবাসা। আন্তাবলের সইস বিলের মন খাঁটি করে দিয়েছে—বিয়ে ভালো নয়, বিয়ে ঝঞ্জেটে।

চলবেনা यूशन মূতি। তার চেয়ে শিব ভালো, একাকী শিব।

রাম-সীতার মৃতি ছইড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। এতটুকু দ্বিধা করল না। তার আদর্শের সঙ্গে ধার মিল নেই তাকে সে এমনি করেই নস্যাৎ করতে পারে। স্বশ্ন ভেঙে গেল বলে আফসোস করেনা। হোক তা মধ্র, হোক তা স্বর্ণময়, সমস্ত বন্ধন থেকে মৃত্তি চাই। মৃত্তি চাই সমস্ত আসন্তি থেকে।

বিলে যে নিজেই শিব। ঠাকুর বলেন, 'বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁডা শিব।'

>

জাত যাবে, জাত গোল—এই কেবল কানে আসে। জাত যে কি জিনিস, কি করে কোন পথ দিয়ে যে চলে যায় ভেবে পায় না বিলে। ও কি টাকা-কড়ি যে হারিয়ে যায়? না, ও কি জামাকাপড় যে ছি'ড়ে যায়? চামড়ার মতন ও কি গায়ে লেগে গাকে?

নানা জাতের মক্কেল আসে বাবার কাছে। বৈঠকখানায় তাদের জন্যে আলাদা-আলাদা হ্বৈলা। এটা বামনুনের এটা শন্দুনুরের ওটা মনুসলমানের। এ যদি ওরটাতে মন্খ দেয় তাহলেই জাত বায়। ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায় বোধহয়। জানতে ভারি কোত্হল হল বিলের। আমি তো কায়েত, মনুসলমানের হ্বকোতে টান দিলে জাত নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে মন্খ দিয়ে, কিংবা নাক দিয়ে নিশ্বাসের সংশা। দেখি বের্বার সময় আবার তাকে ধরতে পারি কিনা।

ম্বলমানের হংকোতেই টান দিলে সটান।
'ও কি হচ্ছে রে বিলে?' বাবা কখন ঢ্বকে পড়েছে ঘরের মধ্যে।
'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়!'
বিশ্বনাথ তো থ।

জাত যায় না। জাত বলে কিছু নেই। যাকে ছোট করে রেখেছি, যাকে ছুইনা, সেও আমাকে ছোট করে রেখেছে, সেও আমাকে ছোঁর না। কিন্তু যদি তাকে ছুই, সে আমার হাত ধর্ষে পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রদেশ তখন দেশ আর দেশ তখন মহাদেশ হয়ে ওঠে।

প্রতিরাত্রে অন্তর্ভ স্থান দেখে বিলে। চোথ ব্জলেই দ্ব-ভূর্র মাঝখানে একটা আলোর বিন্দ্র ফ্রটে ওঠে, সেন্ট্ ক্রমশ ঘোরে, বড় হয়, ফেটে পড়ে অসহা ঔল্জনেক্র সর্বদেহ স্নান করিয়ে দেয়। ঘ্রম আসবার এইটেই ব্রিঝ স্বাভাবিক রীতি, এই প্রথমটা মনে হয়। সমবয়সীদের জিগগেস কর্ত্তে, হাাঁ রে, ঘ্রমোবার সময় কপালের মধ্যে আলো দেখিস? ঘ্রম মানেই তো অন্থকার, অন্থক্ত্রর দেখি। এ আরেক ভাবনা ধরল। কে এর উত্তর দেবে?

'লরেন, ঘ্রমিয়ে পড়বার আগে আলো দেখিস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'তুমি কি করে জানলে?'

'যে করেই জানিনা কেন, দেখিস কিনা?'

উৎফল্পে হলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর এমন চক্ষর, তুই দেখবিনে?'

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলে বিলে। একটা খেলা হচ্ছে ধ্যান-ধ্যান খেলা। তার মানে, সবাই চোখ বৃজে বসে পায়ের উপর পা মৃড়ে, আর কৈলাস-বাসৃী শিবের কথা ভাবে। কতক্ষণ পরে বিলের কাছে তা আর খেলা থাকে না, একটা অপ্র তক্ষরতায় তা সত্য হয়ে ওঠে। আসন ছেড়ে আর উঠতেই চায় না। সেদিন একটা সাপ এসেছে সামনে। 'সাপ—' বলে ভয় পেয়ে সঙ্গীরা সব ছৢট দিলে. কিন্তু বিলে নির্বিচল। নাগ যার শিবোভূষণ সেই মহাদেবের আকষর্গেই এসেছে বৃঝি এই বিষধর। খানিকক্ষণ দত্রুখ হয়ে থেকে সাপ আবার চলে গেল এ'কে-বে'কে।

'সবাই ছুটে পালাল, তুই উঠলি না যে?' বাবা জিগগেস করলেন।

'কে জানে! সাপ যে এসেছে শ্নতেই পাইনি। আমি এক আনন্দসাগরে ছুবে ছিলাম।' চারপাশে তাকালো একবার বিলে। 'কিন্তু কই, সাপ আমাকে কিছ্ করল না তো!'

ছ-বছর বরুসে বাবা পাঠশালায় পাঠিয়েছে। কিন্তু ছেলেব মুখে বকাটে বুকনির আভাস পেয়ে বিশ্বনাথ প্রমাদ গুণুলেন। ছাড়িয়ে আনলেন ইম্কুল থেকে। দরকার নেই আর যার-তার সংগ্র মিশে যা-তা কথা শিখে। বাড়িতে মাস্টার রাখলেন। একা-একা পড়বে কি, পাড়ার কটি ছেলে জোটালো। দল বে'ধে পড়তে না পেলে সুখনেই। যা কিছু করো দল বে'ধে করো। দলের দলপতি হয়ে করো।

আরেক রকম খেলা ছিল বিলের, তার নাম 'রাজা-উজির' খেলা। বাড়ির প্রকোর দালানের সব চেয়ে উচু যে সি'ড়ি সেইটে হচ্ছে সিংহাসন। আর, সন্দেহ কি. সেখানে বিলে ছাড়া আর কার্ব বসবার অধিকার নেই। তার ফানে সব সময়ে বিলেই হচ্ছে রাজা, আর সকলে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-খন্ত্রী, সৈন্য-সেনাপতি। সিংহাসনে বসে ফরমান জারি করছে, বিচার করছে, দন্ড-ম্বশ্ডের ব্যবস্থা করছে। য্বন্ধ-বিগ্রহ ঘটাচ্ছে, সন্ধি-শান্তি করছে। আর সবাই বিলের হ্কুমে ছ্বটোছ্বটি করছে, খাটছে-পিটছে, বিলে সিংহাসনে দ্যোসীন। সে দীন-দ্বনিয়ার মালিক, সমন্দ্রান্বরা প্রথিবীর

## সমাট।

অন্তর্ত বাড়ির মাস্টারের কাছে তাই। যা একবার শোনে তাই অবিকল মুখন্থ বলে দেয় বিলে। সাত বছর বয়সে প্রায় সমস্ত মুশ্ধবোধ ব্যাকরণ তার ওষ্ঠাগ্রে। রামায়ণের অনেক কাণ্ড মহাভারতের অনেক পর্ব ও তাই í রামায়ণ গান করে এমন এক দল একবার এসেছিল বাড়িতে। গাইছে আর্পন মনে, হঠাং উঠে দাড়িয়ে বিলে তাদের সংশোধন করলে। বই খুলে দেখালে তাদের ভুল হচ্ছে পাঠে। গাইয়ের দল তো অবাক্। কে এ শ্রুতিধর! কে এ স্মৃতিমান!

খেলতে-খেলতে প্জোর দালানের বারান্দা থেকে পড়ে গেল বিলে। পড়ে গেল নিচে, একটা পাথরের উপর। পড়ে কপাল ফেটে গেল। জীবনের শেষ দিন পর্যক্ত ডান চোখের উপরে কপালে ছিল সেই কাটা দাগ।

ঠাকুর বললেন, 'ঐ আঘাতে ওর শক্তি বাধা পেয়েছে, নইলে ও জগংসংসার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত!'

আমি নিজেকে, নিজের অহংকে চ্ণবিচ্ণ করব। নেব তোমার মধ্যে ম**হং** আশ্রয়, পরম আশ্রয়।

'এই দ্যাখ্, দেখেছিস আমার হাতের রেখা!' সঙ্গীদের সামনে নিজের ডান হাত মেলে ধরে বিলে। 'বল তো এ রেখার মানে কি?'

কি মানে কে জানে ! সবাই তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

'এ রেখার মানে হচ্ছে আমি সম্রেসী হব।' কত বড় গর্বের কথা, চোখেম্খে দীশ্তি নিয়ে বলে। সম্রেসী হওয়া মানে যেন কত বড় দিশ্বিজয়ী হওয়া।

হ্যাঁ, তুই সম্রেসী হবি? তাহলেই হয়েছে। সংগীরা টিটকিরি দেয়। বাপ মস্ত এটনি, আছিস রাজার হালে, কুসুমের বিছানায়। ফুলের ঘায়ে যারা মূর্ছা যায়—

'ছাই জানিস। কিচ্ছ জানিস না।' গর্জে ওঠে বিলে। 'আমার ঠাকুরদা দর্গা-চরণ দত্ত সম্রেসী হয়েছিলেন। তোদের বংশে আছে কেউ সম্রেসী?'

মাত্র প'চিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশ্বপত্ত বিশ্বনাথকে রেখে দ্বর্গাচরণ চলে গেলেন বিবাগী হয়ে। সেই দ্বর্গাচরণের নাতি আমি। আমি বীরেশ্বর। আমি জগজ্জয় করব না তো কে করবে!

সব নিচু ক্লাশে ভার্ত করে দিল বাবা। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিন্তু পড়ায় বিশেষ মন নেই, গল্প-গোলমাল করতে পারলেই বেশি খ্রিষ।

পাশের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইছে, মাস্টার হঠাং পড়া জিগগেস করে বসল। সব চুপ। কার্ মুখে রা নেই। পড়ার এক বর্ণও কানে ঢোকেনি। খালি আন্ডা, খালি গুলতানি। দাঁড়াও বেণির উপর।

'তুমি বলো—' বিলৈকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করতে লাগল মাস্টার। .

একটার পর একটা। যা-ই জিগগেস করে ঠিক ঠিক জবাব দেয় বিলে। কটিায়-কটায়। এতট্কু ভুলচুক নেই, এদিক-ওদিক নেই। মাস্টার নিজে হতভন্ব। শাস্তি দেওয়া আর হয়ে ওঠে না বোধহয়। কি করে দেখে। বিলের দ্র-মনুখো মন। এক মন দিয়ে গশপ করে আরেক মন দিয়ে পড়া শোনে।

তেমনি, এক মন পূদরে কাজ করো, আরেক মন ঈশ্বরে ফেলে রাখো। এক 🐗 দিয়ে অভিনয় করো, আরেক মনু দিয়ে দেখ কেমন করছ তোমার অভিনয়।

'বাক, তোমাকে আর দাঁড়াতে হবে না।' মান্টার হার মানলো।

না, দাঁড়াব। সংগীদের সমদর:খভাগী হব। ভরাই শব্ধ গলপ করেনি, আমিও করেছি। গোলমালের জন্যেই শোনেনি ওরা পড়া। সে গোলমালে আমারও অংশ আছে। স্বতরাং আমিও ওদের দলে। এক বেণিতে।

নিজের থেকেই উঠে দাঁডাল বেণ্ডির উপর।

ঐ মাস্টারটি তব্ ভালো, গোলমাল করলে বা পড়া না পারলে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিন্তু এ মাস্টার যা এসেছে, একেবারে কালাপাহাড়। কি দেখে বিলে হেসে উঠেছে তাই দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা। দোহাত্তা চড়-চাপড় চালাতে লাগল। বলু আর হাস্বিনে। বলু আর অবাধ্য হবিনে। কিছ্বতেই বলবে না বিলে। কিছ্বতেই ঘাড় নোয়াবে না। তখন চড়-চাপড় ছেড়ে মাস্টার কান ধরল। ধরে এমন জারে টান মারল যে খানিকটা ছি'ডে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

যন্ত্রণায় মারম্বেথা হয়ে উঠল বিলে। তুমি মারবার কে! কেন তুমি আমাব কান ধরবে? খবরদার, আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

গোলমাল भारत स्वयः विদ্যাসাগর ছাটে এলেন।

কাদতে কাদতে তাঁকে সব বললে বিলে। বললে, এ ইস্কুলে আমি আর পড়ব না। বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির মুখে।

বিদ্যাসাগর তাকে কাছে টেনে নিলেন। নিয়ে গেলেন তাঁর আপিস-ঘরে। অমিয় বচনে শাল্ত করলেন। বললেন, ইস্কুলে চলবে না আর শারীরিক শাসন, তারই ব্যবস্থা করছি।

ছেলের দশা দেখে ভুবনেশ্বরী তো অভিভূত। এ কি অমান্ধের মত ব্যবহার। কাল থেকে তোকে আর পাঠাব না ইস্কুলে।

কে কাকে পাঠার! পর দিন যেমন-কে-তেমন ইস্কুলে চলেছে বিলে। সদানন্দ,
, সন্প্রসম। কালকের মারের কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে। যেমন রাতের অম্বকার
আকাশ থেকে মুছে ফেলেছে সূর্য। কানের পিঠে এখনো দগদগে ঘা, কিন্তু মনের
মধ্যে তিলমান্ত জনালা নেই। গত দিবসের দৃঃখের কথা নতুন দিনের প্রভাতে কে আর
মনে রাখে!

শোন্, সমেসী হবার কি মজা! মৃত্ত আনন্দে সহপাঠীদের কাছে গলপ করে বিলে। স্বশ্নের সোনা-মাখানো বানানো গলপ। হিমালয় দেখেছিস? তারই ওপারে কৈলাস। বড়-বড় সাধ্রা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর গ্রা আর গহন জল্পালের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর মহাদেবের সংগ্য তাদের দেখা হয়। যদি মহাদেবকে দেখতে চাস তবে আগে চেলা হতে হবে সাধ্দের। কি করে হবি? আগে সাধ্দের পারে খ্ব মাথা খ্ড়তে হবে। তাতে বদি ওদের দয়া হয় তবে ওরা পরীকা লেবে।

ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। ইম্কুলের পড়া বলা তো তার কাছে জল। র্থিক রক্ষ জানিকাঁ? প্রত্যেককে একখানি বাঁশ দেবে সাধ্রা। আর সেই বাঁশের উপর শ্রের খ্রুম্তে হঙ্গে সারা রাত। পারবি? নট-নড়নচড়ন। পড়ে গেলেই ফেল। কিম্কু বাঁদ না পড়ে রাজ কাটাতে পারিস, তা হলেই সহোসী। প্রথম নম্বরের চেলা। আর, একবার চেলা হতে পারলেই কৈলাসে শিবদর্শন। কি রে, যাবি একবার হিমালয়?

হিমালয়ের কোলে বিরাট এক অশ্বন্ধ গাছের নিচে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে বসেছেন। সংশ্যে সহচর অথন্ডানন্দ স্বামী, পূর্ব নাম গণগাধর গাণগানির পর বলছেন বিবেকানন্দ : 'গণগাধর, জীবনের একটি অম্ল্য মৃহ্তের সংশ্যে সাক্ষাং হল। সমসত সমস্যার উত্তর পেয়ে গেলাম।'

কি উত্তর জানতে চাইল না গণ্গাধর। পরে স্বামীজিব ভাররি খ্লে দেখলে। দেখলে লেখা আছে : বা ক্ষ্ম পরমাণ্ম তাই বিরাট ব্রহ্মান্ড। দুইই এক। আর, সবই আমার এই দেহের মধ্যে, তৃণখন্ড থেকে স্থিপিন্ড। আমি ক্ষ্ম নই খর্ব নই অলপ নই অকিণ্ডন নই—

এইই ভারতবর্ষ। ইউরোপ-আমেরিকা প্রমাণ্ট্র মধ্যে ধরংসের মার্বণাস্ত্র দেখে, ভারতবর্ষ দেখে ছন্দোময় বিশ্বসংসার।

0

শ্ব্ব কম্পনা নয়, বিজ্ঞানেরও চর্চা-চেষ্টা করে। একটা কিছ্ব কম্পনা করে নিয়েই তো বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আজ যা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে, গত কাল ভাই ছিল নিছক কম্পনা।

কলকাতায় নতুন গ্যাসেব আলো বসেছে। তাই বিলেরও চাই গ্যাস বানানো। কে বললে হবে না? প্রোনো দস্তার নল নিয়ে আয় কতগ্রলো, এনে দে একটা মেটে হাঁড়ি আব এক গোছা খড়। চোখের সামনে জ্যান্ত গ্যাস বানিয়ে দেব।

বাব-বাড়ির উঠোনে গ্যাস-ঘব বসিরেছে। জনুলিয়ে দিরেছে ঋড়। নল দিরে ধোঁয়া ষাচ্ছে উপবে। বিলে মহা ঋুদি। কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলছে বৃক্ ফ্র্লিয়ে, দ্যাঋ, এরই জোরে সারা শহরের আলো জনুলছে। যদি কারখানা বন্ধ করে দি, দিগ্রিদিক অন্ধকার। কতক্ষণ পরেই বলছে আবার নিজের মনে, নাঃ, এ কিছ্র্ হচ্ছে না। সংগীদের উদ্দেশ করে বলছে, আরো আগ্নন দে. ঋ্ব ফ্র্লাগা, গ্যাস বড় কম বেরুছে—

প্ররোনো কল-কবজা টিন-কেনেস্তারা দিয়ে রেলগাড়ি বানাচ্ছে। গ্যাস দিয়ে শৃধ্ব আলো জ্বলছে না, গাড়ি চলছে। স্তব্ধতার গাড়ি চলছে চৈতন্যের আগ্রনে।

নতুন সোডা-লেমনেড এসেছে কলকাতায়। তবে তারও একটা কারখানা খ্লে ফেল। আঙ্বলের একটা চাপ দিলে অমনি ঠাণ্ডা জল ভস্ করে উঠল। তাই তো চাই। কখন কোথায় একটা কল টিপে দেব অমনি বন্দী নিন্ধীব জল বেগোচ্ছল হয়ে

## উঠবে।

সেই মন্দ্র নিয়েই তো এসেছি। মন্থরকে ম্বরান্বিত করব। নিশ্চেন্টকে উদ্যমমর। বা দেখছ মৃত তাই উল্জীবিত হয়ে উঠবে।

আমি সেনাপতি। ছটি সৈন্য আমার অন্চর। তাদের নামগ্রিল শ্রনে রাখো, টুকে রাখো। তারা হচ্ছে কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে।

পদার্থ কি? ঈশ্বর কে? স্থি কবে? স্বৰ্গ কোথায়? জন্ম কেন? মৃত্যু

মোট কথা, ঘাড় কাত করে মেনে নেব না কিছ্ই। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করব। প্রশ্নের সদত্ত্তর নেব। ভাবের হাটে ফিরি করব না, বৃদ্ধির দোকানে যাচাই করে জিনিস কিনব। অনুমানের ধার ধারব না, প্রমাণের মান রাখব।

পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে। তার ডালে চেপে দোল খার বিলে। বসে-বসে নয়, পায়ের সঙ্গে ডাল জড়িয়ে, মাথা নিচু করে। গেল, গেল বৃঝি গাছটা। বাড়ির বৃড়ো মালিক হাঁ-হাঁ করে ওঠে। গাছ না যাক, ছেলেটা যাবে। পড়বে মুখ থ্বড়ে। বিন্দুমান্ত ভয় নেই বিলের। ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।

ছেলেটাকে কি করে নিবৃত্ত করা যায় বৃদ্ধি আঁচলো বৃড়ো। মৃখ গম্ভীর করে একদিন বললে, 'ও গাছটায় উঠিস নে।'

'কি হয় উঠলে?' সাফ প্রশ্ন করে বিলে।

'ও গাছে বহাদত্যি আছে।'

'তাই নাকি? কি রকম দেখতে ব্রহ্মদত্যি'

'ওরে বাবাঃ, ভয়ৎকর দেখতে।' বাড়ির মালিক চোথ বড় ক্রলে। 'নিশ্রতি রাতে শাদা চাদর মুডি দিয়ে ঘুরে বেডায়।'

'তাই নাকি? তবে রাত করে আসতে হবে একদিন। গাছে চড়ে ব্রহমুদীতা দেখব।'

কি সর্বনাশ!' বাড়ির মালিক মাথায় হাত দিলে। 'দিনের বেলায়ই ফেলে দেয় পাছ থেকে। রাতে চড়লে তো তার কথাই নেই। ঘাড় মটকে দেবে।'

ভরের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু রাত করেই এসেছে আজ বিলে। বড় ইচ্ছে বহুমুর্শতার সংগে একট্র মোলাকাত হয়।

শতহক্তে বারণ করতে লাগল সংগীরা। নিঘ্ঘাত মারা যাবি। পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াবি বেঘোরে।

'দিনের বেলা কিছ্ম করতে পারল না, দেখি না এবার তার রাতের কেরামতি।'
বিলে দিব্যি গাছে চড়ে বসল। আর-সব ছেলেরা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ওরে, কি হল বিলের? পর্নদন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ছেলেরা। ওরে, ভালো আছে তো! ঘাড় সিধে আছে?

মের্দণ্ড সিধে আছে। স্ক্র আছি ব্লিধর খররোদ্রে। সেখানে কুসংস্কারের কুরাশা নেই।

लाक अको किছ् वललाई विश्वाम कत्रक श्वः वरण किना, वहेरत लाभा

আছে। বইরে লেখা থাকলেই মানতে হবে নির্বিবাদে? কখনো না। নিজে বাজিরে দেখব, খাঁটি কি মেকি নিজে নেব বাচাই করে। সত্য কি এটুই সোজা? আমেরিকা আছে এ বললেই বিশ্বাস করব? যেতে হবে আমেরিকা। সংশরের সম্দ্রু পেরিরে আবিক্কার করব মহাদেশ।

রামায় ওস্তাদ হয়েছে বিলে। নিয়ে আয় যার যা সম্বল, চাল, ডাল, তেল, ন্ন, আমি নবীন স্বাদের ভোজ্য তৈরি করে দেব। গোলমরিচের গ্র্ড্যে একট্র বেশি হবে তাতে। ঝাল হবে। বেশ তো, পরের মন্থে ঝাল খাবি না, নিজের মনুখেই ঝাল খাবি।

শৃধ্ বনভোজন নয়, থিয়েটার-পার্টি খ্লল বিলে। হল-ঘরে স্টেজ বাঁধল। এবার লেগে যা পার্ট মৃখন্থ করতে। কেন্ট-বিন্টু সাজতে। কিন্তু হায়, বেশি দিন নয়, তার কাকা এসে ভেঙে দিলে স্টেজ। যাক গে স্টেজ, কুন্তির আখড়া করব। পালোয়ান হব। প্রতিক্লকে পরাভূত করব। উঠোনের এক পাশে খ্লব ব্যায়ামাগার। লাভের মধ্যে হল এই, এক খ্ড়তুতো ভাইয়ের হাত ভেঙে গেল। খ্ড়ো এসে ভেঙে দিল আন্তাখানা। ব্যায়ামের সাজ-সরঞ্জাম দিল দ্র করে। যাক গে বাড়ির আখড়া, পাড়ায় নবগোপাল মিত্তিদের যে আখড়া আছে তাতে ঢ্কব সকলে।

আমাদের সকলকে বীর-বলবান হতে হবে। রুক্ষ মাটি খ্র্ড়ে আনতে হবে পানীয়ের জল। শ্রকনো কাঠ থেকে বার করতে হবে নিহিত আগ্রন। অন্তর-গ্রহায় ঘ্রমিয়ে আছে যে সিংহ, জাগাতে হবে সে কেশরীকে।

भास्य मिञ्जल्क वनवान रव ना, र्मास वनवान रव ना-भातीस्त वनवान रव।

'তোমরা আ্মাদের একট্ব সাহায্য করবে?' নোকো থেকে লাফিয়ে পড়েই পাড়ে দেখতে পেল দ্বজন গোরা সৈন্য। হাতে ছোট লাঠি, তাই ঘ্রোতে-ঘ্রোতে হাওয়া খাচ্ছে। একট্বও ভয় পেলনা বিলে। সামনে এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগগেস করলে স্পন্ট।

কে এই অকুতোভয় ছেলে! আশ্চর্য দীশ্তি চোখে-মুখে। সৈন্য দ্জন অবাক হয়ে গেল। একে সাহেব তায় সৈন্য—এতট্বকু ভড়কাল না! আর, ঐ তো স্কুলে-যাওয়া ছোট একটা ছেলে. স্পর্ধা দেখেছ?

কি হয়েছে বলো তো! উপেক্ষা করে সরে যেতে পারল না। সৈন্য দক্ষন দাঁড়াল নিষ্কিয়ের মত।

বন্ধন্দের নিয়ে ষাচ্ছিল্ম মেটিয়াব্র্জ, নবাবের চিড়িয়াখানা দেখতে। নৌকোয় যাওয়া-আসা। ফেরবার পথে একটি বন্ধ্র অস্থ হয়ে পড়েছে। বিম করে ফেলেছে। মাঝিরা বলছে আমাদের পরিষ্কার করে দিতে। আমরা বলছি দ্বিগ্ণে ভাড়া দিচ্ছি, আমাদের রেহাই দাও। আমাদের কথায় কান দিচ্ছে না। এখন পাড়ে এসে বলছে, নামতে দেবনা কাউকে। মার-ধোরের ভয় দেখাছে। কি জ্লেম বলোতা! আমি লাফিয়ে পালিয়ে এসেছি। বন্ধন্দের এখন উন্ধার করা চাই। তোমরা একট্ব আসবে এদিকে?

দ্বর্ধর্য সৈন্যের কর্কশ হাতের মধ্যে নিজের ছোট হাতটি গ;জে দিল বিলে।

সাধ্য নেই সে স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। চলো, দেখি, কোখায় তোমার নোকো! কি সর্বনাশ! ওঠ্যে, দ্ব-দ্বটো সৈন্য নিরে এসেছে। কি হবে! আর এগিয়ো না বাবারা, ছেড়ে দিছি এখুনি ছেড়ে দিছি।

অবাক্যব্যরে ছেড়ে দিল ছেলেগ্রেলাকে। মুহ্তের ইণ্গিতে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল।

খিয়েটরে যাচ্ছিল সৈন্য দ্বজন। বিলেকে জিগগেস করলে, যাবে- আমাদের সংগ্যে? না, ধন্যবাদ। স্নিশ্ধ হাস্যে বিদায় নিল বিলে। নিজের বন্ধ্দের সংগ্যে গিয়ে মিললে।

গণ্গার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল দেখে আসি। কি করে যাবি? ছাড় লাগবে যে। বড় সাহেবের দস্তথতী ছাড়। কেন, চাইলে দেবে না আমাদের?

ওরে বাবা, কে দাঁড়াবে ঐ লালমনুখো জাঁদরেলের কাছে? হন্মকে উঠলে হাত-পা সের্ণিয়ে যাবে পেটের মধ্যে। আদার বেপারীর জাহাজের খোঁজে দরকার নেই। না, পেছপা হব না। দেখি চেণ্টা করে। চেণ্টার অসাধ্য কি।

নিজের হাতে একটা দরখাসত লিখল বিলে। চৌরণ্গিতে আপিস। ঠিকানা খ্বৈল্পে নিয়ে ঠিক গিয়ে হাজির হল দরজায়। তেতলায় সাহেবের দক্তর। বিলে লক্ষ্য করে দেখল সব লোক ঐ তেতলায় গিয়ে জড় হচ্ছে। আমিও সোজা উঠে বাব তেতলায়। পেশ করব দরখাসত। যদি কিছ্ব প্রশ্ন করে, ঠিক-ঠিক জবাব দেব। আমি তো শ্বেধ্ব নিজের জন্যে চাইছি না, বন্ধ্বদের জন্যেও চাইছি।

কিন্তু সি'ড়ির প্রথম ধাপেই উদ্দণ্ড বাধা। চাপরাশ-পরা খেট্রাই দারোয়ান। তুমি কে হে বাপ্ন? নেংটি ই'দ্বর হয়ে হাতি চড়বার সখ! দেখছ না যারা হোমরা- চোমরা, সমাজের কেন্ট-বিন্তু, তারাই শ্বধ্ব উপরে যাছে। তুমি কোথাকার প্রতক্তেলে, তোমার আম্পর্ধাকে বলিহারি।

कित्रित्र पिन विलाक । তाড़ित्र पिन।

কিন্তু ফেরবার পাত্র আর যেই হোক, বিলে নয়। বলে না পারি কৌশলে আদায় করব।

তাকিয়ে দেখল, বাড়ির পিছন দিকে লোহার একটা ঘোরানো সিণ্ডি আছে। সন্দেহ কি, ও-পথে চাকর-বাকররা যাতায়াত করে। সেই সিণ্ডি বেয়ে উপরে উঠে গেলে কেমন হয়! ধরা পড়লে মার না দেয়! চোর না ভাবে!

কুছ পরোয়া নেই। ছাড়পন্ন আদায় করতে যাচ্ছি। যে ভাবেই হোক, আমার আদায় করা নিয়ে কথা।

ঠাকুর বলেন, অন্বরম্ভ করে আদায় করতে না পারিস বিরম্ভ করে আদায় করে নে। সেধে-কে'দে না পারিস ধরে-বে'ধে উশ্বল কর তোর হিস্সা।

তেতলায় উঠে গেল সটান। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল আলগোছে। টেবিলের উপর ঝ'কে পড়ে একমনে সই করে চলেছে সাহেব। মৃখ তুলে তাকাবারও সময় নেই। একের পর এক, আর সকলের মত, ছাড়পত সই করিয়ে নিল বিলে।
পলকের জন্যে চোখ তুলল বুঝি সাহেব। আর কি, আদায় করে নির্মেখ্য তুমিও নাও এবার আমার চকিতদীস্ত চক্ষ্মর প্রসম্মতা।

সামনের সি<sup>\*</sup>ড়ি দিয়ে নামল এবার ব্রক ফ্রালিরে। এ কি, তুমি কি করে গিয়েছিলে? দারোয়ান অবাক হয়ে বললে।

বিলে হাসল গর্বভরে। বললে, 'আমি জাদ, জানি।'

কি মনে হয় আমাকে দেখে? আমি বাজিকর। মড়ার হাড়ে ভেল্কি দেখাতে পারি। শ্কনো কাঠে পারি ফ্ল ধরাতে, পাথর ভেদ করে আনতে পারি দ্বশ্ধারা। এই যে দেখছ মরা নদী এতে আনতে পারি দ্বর্দানত জলোচ্ছবাস।

যা বাঁকা তাকে সোজা করতে পারি। জড়ত্বের মধ্যে আনতে পারি গতিদার্তি। যা জীবন্মত তাকে করতে পারি প্রাণচণ্ডল।

8

্রিপদে আমাকে রক্ষা করো এ আমার প্রার্থনা নয়। বিপদে আমি ষেন নির্ভয়-নির্বিচল থাকতে পারি এই আমার প্রতিশ্রুতি।

নবগোপাল মিত্তিরের আখড়ায় ডন-বৈঠক কবে বিলে। সংখ্য অন্বত্রী বন্ধরো। এত প্রতাপ-উত্তাপ বিলের, তারই উপর আখড়ার ভার ছেড়ে দিলেন নবগোপাল।

শ্বধ্ব ডন-বৈঠক কি, ট্রাপিজ খাটাও। দোলনায় দ্বলতে-দ্বলতে কসরৎ দেখাও। বন্ধ্বরা ধরলে এসে বিলেকে। শ্বধ্ব প্রলে-জলে নয় অন্তরীক্ষেও বলশালী হও।

সেই ট্রাপিজ খাটাতেই সেদিন মহা বিপদ উপস্থিত। গ্রেভার ফ্রেম কিছ্তেই খাড়া করতে পারছেনা ছেলেরা। খানিকটা খাড়া করে তো পায়ের দিকের গর্ত ফসকে যায়—অ্যগে গতে পায়া ঢোকাতে চাও তো সাধ্য কি ফ্রেমটাকে উপরে তোলা।

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে ছেলেদের কাণ্ড দেখবার জন্যে। অথচ কেউ এগিয়ে আসছেনা সাহায্যে। এ যেন এক বিনি প্রসার সার্কাস।

লক্ষ্য করে দেখল বিলে, ভিড়ের মধ্যে একজন জোয়ান ইংরেজ দাঁড়িয়ে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে জাহাজের লোক। সরাসরি তার কাছে এসে বিলে জিগগেস করলে, তুমি একট্ই হাত লাগাবে?

ইংরেজ নৌ-কর্মচারী এক কথায় রাজি হয়ে গেল। পরের উপকার করা মানেই তো ঈশ্বরের উপাসনা করা।

এবার দড়ি বে'ধে টেনে তোলো এই দার্-দৈত্যকে। পা দ্বটো সাহেব গর্তে ঢোকাবে, তোমরা মাখাটা টেনে তোলো। হে'ইয়ো হো, হে'ইয়ো হো—

দড়ি ছি'ড়ে গেল সহসা। দার্-দৈত্য ছিটকৈ পড়ল ভূতলে। আর পড়বি তো পড়, একেবারে সাহেবের মাথার উপর। সর্বনাশ হরেছে! সাহেবের মাথায় কাঠ পড়েছে না ছেলেগ্রলোর মাথার বাজ পড়েছে। বার বে দিকে চোখ বার ছুটে পালাল সবাই। এখুনি পুলিশ আসবে, কে জানে চামড়া ছুলে নিয়ে ভুগড়িগ বানিয়ে ছাড়বে। চাচা আপন বাঁচা।

কিন্তু বিলে অচণ্ডল। আহত বন্ধ্র জন্যে মন চণ্ডল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ন্থান থেকে দ্রন্থ হল না। আহতকে পরিত্যাগ করে নিজেকে নিরাপদ করা কাপ্রব্যের কাজ। আহতকে নিরাপদ করাই পরমধর্ম। কোনো গ্রেব্র কাছ থেকে পাঠ নের্যান বিলে, অন্তরে যে একজন সদাজাগ্রত গ্রেব্ আছেন তিনিই বলে দিলেন।

নিজের কাপড় ছি'ড়ে ফেলল বিলে। নিজের হাতে বে'ধে দিল ব্যাশ্ডেজ।
চোখে মুখে জল ছিটোতে লাগল। কোখেকে একটা পাখা চেয়ে এনে বসল হাওয়া
করতে।

জ্ঞান হয়েছে সাহেবের। চোখ চেয়েছে।

উঠোনা, উঠোনা, ডাক্টার আনতে পাঠিয়েছি। এখান থেকে তোমাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি সামনের ইস্কুলে। সেখানে ব্যবস্থা করেছি তোমার বিছানার। ডাক্টার তোমাকে ছুটি দিলেই চলে যেও আস্তানায়।

সাত দিন লাগল সাহেবের ভালো হতে। কে এক বিদেশী নাবিক, সাত দিন অক্লান্ত তার সেবা করল বিলে। স্কুথ করে তুলল। প্রসমম্থে সাহেব বললে, এবার আমি বাড়ি যাই।

দাঁড়াও, তোমার জন্যে ছোট্ট এই একটি টাকার থলে সংগ্রহ করেছি। বলো কি? বিমুড়ের মতো তাকিয়ে রইল সাহেব।

কত না জানি ক্ষতি হয়েছে তোমার এত দিনে। আমাদের জন্যে কত তুমি কট পেলে। আমাদের ভালবাসা, আমাদের কৃতজ্ঞতা কি করে তোমাকে জানাতে পারি বলো। কণা-কণা মধ্য সংগ্রহ করে রচনা করেছি এই মধ্যুচক্র। তুমি তোমার করপটে ভরে নাও।

প্রাণপটে ভরে নিয়েছি। বর্ণধ্ব, তুমি কে?

টাকার থলে গ্রহণ করল সাহেব। অনেক দ্র সম্দ্রে তাকে পাড়ি দিতে হবে, ধ্সর দিগণতরেখা অতিক্রম করে, জানেনা কোথায় তার বন্দর, কোথায় তার ষাত্রা-শেষ। কিন্তু আজ এক পরম পাথেয় সে লাভ করল জীবনে। যাত্রা অনির্দেশ্য হোক, পাথেয়ও তার অক্ষয়। সে ভারতবর্ষের একটি বালকের ভালোবাসা।

সেবা আর প্রেম। এতেই আমি সবাসাচী।

জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা। শিখিয়ে দিলেন গ্রীরামকৃষ্ণ। দয়া করবি, তোর স্পর্যা কি! কাকে দয়া করবি? যাকে দয়া করবি ভাবছিস সে তো শর্ম, জীব নয়, সে শিব। সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সে কি ছোট, সে কি অকিঞ্চন যে তাকে দয়া করবি? সে ঈশ্বরের প্রতিভাস। তাকে তোর সেবা করতে হবে, শ্রন্থা করতে হবে, ভালোবাসায় স্নান করিয়ে দিতে হবে।

मान्द्रवद स्मवादे द्रेश्वद्वद्व आदार्थना।

মান্ত্র্যকে ছোঁয়াই ঈশ্বরকে ছোঁয়া।

আদ্য-অন্ত এই মান্বেষে বাইরে কোথাও নাই। বাইরে কোথাও নাই।

মায়ের সঙ্গে রায়পরে যাচ্ছে বিলে। মধ্যপ্রদেশের রায়পরে। বাবা আগেই গিয়েছেন। এখন মাকে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে বিলের উপর। কি রে পারবি নে?

সবে থার্ড ক্লাসে উঠেছে তখন বিলে। তেরো-চৌন্দ বছর মোটে বয়স। ঘাড় হেলিয়ে বললে, খাব পারব। অনায়াসে। আমি থার্ড ক্লাশের ছাত্র বটে কিল্চু একেবারে থার্ড-ক্লাশ নই।

কি কঠিন রাস্তা তখন রায়প্রের। নাগপ্র পর্যন্ত ট্রেন হয়েছে, তাও এলাহাবাদ আর জন্বলপ্র হয়ে—তারপর গর্র গাড়ি। ঢালা, টানা গর্র গাড়ি। প্রায় পনেরো দিনের রাস্তা। যেতে হবে জল্গলের মধ্যে দিযে, উচ্-উচ্ পাহাড়ের গা ঘে'ষে। অজানা বিপদের মুখ দেখে-দেখে। আস্কুক না চোখের সামনে, বিপদকে বিলে কানা-কড়িরও কেয়ার করে না।

একটা গাড়িত বিলে একেবারে একা। আরেকটাতে মা আর ভাইয়েরা।

গাড়ি চলেছে তো চলেছে। চলেছে বিন্ধ্যপর্বতের রহস্যরাজ্যে। এই সেই বিন্ধ্য যে স্থাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে মাথা তুলেছিল। গ্রুর্ অগস্ত্য এল দেখা করতে। গ্রুর্কে প্রণাম করবার জন্যে নত হল বিন্ধ্যাচল। গ্রুর্ বললে, যতক্ষণ না ফিরি থাকো এমনি ভাবে। তথাস্তু। অগস্ত্য আর ফিরল না, বিন্ধ্যও রইল তেমনি নত শিরে।

এই সেই হেটম্ব্ড পাহাড়! তব্, চোখ যায় না এত উচু! আর গা-ভরা কত বনশোভা। কঠিন যেন বোমলের নামাবলী পরে রয়েছে। কত গাছ, কত লতা, কত ফ্বল, কত পাখি। কে এসব একে রেখেছে, কার জন্যে! কে এসে দেখবে এই ফ্বল, কে এসে শ্বনবে এই কাকলী! আর, যখন এসে দেখবে ফ্বলিটই দেখবে? যখন এসে শ্বনবে, ক্জনিটই শ্বনবে? দেখবে না আর কার্ আনন্দচক্ষ্ব, শ্বনবে না আব কার্ গভীরগ্ঞান?

একবারও ভাববে না কে এসব করেছে? কে এসব মেলে ধরেছে চোথের সামনে?

হঠাৎ একটা মোচাকের উপর চোখ পড়ল। কি আশ্চর্য, পাহাড়ের প্রায় চ্ড়াথেকে স্বর্ করে শেষ পর্যন্ত বিরাট একটা ফাটল, আর তারই গা জুড়ে প্রকাণ্ড এই মোচাক। অজানা পাহাড়ে কি করে মধ্-র সংবাদ পেল এই মক্ষিকারা। কিসের আকর্ষণে এসে পড়েছে দলে-দলে! মক্ষিকার অক্ষোহিণী। প্রত্যেকের শ্রমে. প্রত্যেকের আহরণে গড়ে তুলেছে এই মধ্নসোধ। তিল-তিল শ্রম, কণা-কণা আহরণ! কত শক্তি, কত সংগ্রাম, কত ধৈর্য, কত নিষ্ঠা!

অনন্তের ভাবে ডুবে গেল বিলে।

রায়পুরে ইস্কুল নেই, কোথায় তবে পড়ি এবার? ভালোই হল, বাবা পড়াতে বসলেন। নিজের চিন্তাকে উস্কে দেবার জন্যে পড়ানো, পরের চিন্তাকে চাপিয়ে দেবার জন্যে নয়। তেমনি করেই পড়াতে লাগলেন বিশ্বনাথ। ভালোই হল, বিদ্যেক্তিৰ কতদ্বে হল কে জানে একটি জাগ্ৰত মনের সংস্পর্ণে এসে দীণ্ড ব্রিশ্বর

(আচ্ছা, আমার এমন কেন হয় বলতে পারো? এক জায়গায় গিয়েছি, নতুন জায়গা, কিন্তু দেখে হঠাৎ মনে হয়েছে, এ আমার চেনা, কোন দিন যেন এসেছিলাম এখানে! ভেবে আর কিছ্মতেই ঠিক করতে পার্রছি না! এ যেন সেই বাড়ি সেই গাছপালা, সেদিনও যেন এমনি ধরনেরই হয়েছিল কথাবার্তা! কিন্তু কবে বলো তো? এখানে আবার কবে এসেছিলাম এর আগে!

এপারের বাতাসে ওপার থেকে চেনা দিনের গণ্ধ ভেসে আসছে।

দ্বছর পরে ফিরলেন বিশ্বনাথ। তখন বিলেকে ইস্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে ম্বিস্কল। তিন বছরের পড়া এক বছরে সেরে দিল বিলে। তখন আবার নিলে তাকে ইস্কুলে। প্রথম বিভাগে পাশ করলে এন্ট্রান্স। সারা ইস্কুলে সেই একমাত্র প্রথম বিভাগ।

কি নিবি রে বিলে? খুলি হয়ে বাবা দিতে চাইলেন প্রুক্তার। বিলে বললে, আপনার যা ইচ্ছে।

বাবা একটি ঘড়ি দিলেন।

স্থেরি সংগ্রে ঘড়ি মেলাও। জীবনের চলার ছন্দকে মেলাও তেমনি ঈশ্বরের সংগ্রে।

ইস্কুল ডিঙিয়ে ঢ্কল এসে কলেজে। প্রথমে প্রেসিডেন্সি, এক বছর পরে জেনারেল এসেন্বলি ইনস্টিটিউশনে বা স্কটিশ চার্চ কলেজে।

অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেন্টি ইংরিজি পড়াচ্ছেন। পড়াচ্ছেন ওয়ার্ড সওয়ার্থের কবিতা। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে কবির যে তন্ময়তা এসেছিল আর তন্ময়তা থেকে বৈ ভাবাবেশ, তারই বর্ণনা করেছেন কবি। ছেলেরা কিছনুই ব্রুছে না। কাকেই বা বলে তন্ময়তা, কাকেই বা ভাবাবেশ!

ঐ অকৃথা আসে ধ্যানমর্গনতা থেকে। আর তেমনি ধ্যানে আবিষ্ট হতে হলে চাই মনের ঐকান্তিক বিশ্বন্থি। তেমনি দৃষ্টানত আর দেখা যায় না আজকাল। ছেলেদের বোঝাচ্ছেন হেন্টি-সাহেব। একমাত্র একজনকে জানি, একজনকে দেখেছি, বিনি পেশিচেছেন সেইখানে। সেই অত্যুক্তরল পবিত্রতায়। তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃক পরমহংস।

কে রামকৃষ্ণ? কোথায় দক্ষিণেশ্বর?

Œ

ইম্কুলে থাকতে একবার বন্ধৃতা দিয়েছিল বিলে। প্রেরানো মাষ্টার চলে বাচ্ছে বিদার নিরে, সেই উপলুক্তে সভা। সভাপতি স্বরং স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশনেতা বাংমী স্রেন্দ্রনাথ, বানান পালটে শ্রেন্দ্রনাথ। এখন তাঁর সামনে উঠে

দাঁড়িরে কিছু বলো কেউ ছেলেরা! ছেলেরা লম্জার মরে গেল, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওরি করতে লাগল। অথচ ছেলেদের তরফ থেকে কেউ না বললেও ভালো দেখার না। তালের শিক্ষক চলে যাছেন চিরদিনের মত, এতট্কু কৃতজ্ঞতাও কি তাদের নেই?

তুই বল। তুই বল। ঠেলাঠেলি করতে লাগল এ ওকে। কিছু লিখে এনে বলতে বললে বরং হত! এ একেবারে এক্ষ্বনি-এক্ষ্বনি বলা, বিন্দ্বমাত্র তৈরি হবার সময় না পেয়ে। তাও কিনা মাতৃভাষায় নয় রাজভাষায়। বাঙলায় নয় ইংরিজিতে।

कारना छत्र स्नरे। উঠে पांजान विला। मन्त्र कत्रन वक्करा।

কি উদান্ত-গশ্ভীর সে কিশোর কণ্ঠস্বর। দাঁড়াবার কি সে তেজ-ঋজ্ব ভাগা। কি সে সাহস-সহজ ভাষা!

প্রায় আধ ঘণ্টা বললে একটানা। প্রথমে শিক্ষকের গুণবর্ণনা করলে, পরে বললে নিজেদের বিচ্ছেদদ্বঃখের কথা। বস্তৃতার মধ্যেও একটি গঠনশিচ্প আছে। ষোলো বছরের ছেলে দেখালে সে কৌশলকলা।

ম্বেশ হলেন স্রেন্দ্রনাথ। ম্বেশ হল শ্রোত্মন্ডলী। সবাই দেখলে ভবিষ্যং ভারতবর্ষের রূপকার দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে।

দিখিরে দিল বিলেকে, এমনি করে যদি টাকা ওড়ান, কি রেখে যাবে তোদের জন্যে? যা, গিয়ে জিগগৈস কর বাবাকে।

তাই করল বিলে। কি রেখে যাচ্ছেন আমাদের জন্য?

বিশ্বনাথ দস্ত একবার তাকালেন প্র্ত্রেব দিকে। বললেন, 'আরশিতে নিজের চেহারাটা দ্যাখ। তাহলেই বুঝবি কী তোকে দিয়ে গেলাম।'

দেয়ালে ঝ্লছে লম্বা আয়না। নিজের প্রতিবিন্দেব দিকে তাকিয়েও দেখল না বিলে। ব্রুবতে পেরেছে সহজে, বাবা কি বলতে চান। বলতে চান, দিয়ে গেলাম তোকে বলদ্শত ভণিগ, সাহসবিস্তৃত ব্রুক, দুঢ়োম্খত মের্দন্ড। দিয়ে গেলাম তোকে পাহাড়-টলানো শক্তি, আঘাতবিজয়ী নিষ্ঠা, প্থিবী-জাগানো ভালোবাসা। আর চেয়ে দ্যাখ তোর চোখ দুটির দিকে। একেই বলে পদ্মপলাশলোচন। তুই পদ্মপলাশলোচন হয়ে অখিললোকলোচনকে দেখবি।

ঠাকুর বললেন, 'নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার।'

আবার বললেন, 'ও বড় ফ্টো-ওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধবে। আর সকলে কাঠিবাটা, নরেন রাঙাচক্ষ্ব রুই।'

শ্বধ্ব কি বাবার জন্যে? মা ছাড়া কি কোনো ছেলে বড় হতে পেরেছে? চন্দ্রমণির জন্যে রামকৃষ্ণ, ভূবনেশ্বরীর জন্যে নরেন্দ্রনাথ।

রাগের মাথার বিলে মাকে কি একটা কট্ব কথা বলে ফেলেছিল। কথাটা কানে উঠল বিশ্বনাথের। অন্য কোনো শাসন করলেন না বিশ্বনাথ, ঘরের দেয়ালে করলা দিরে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন, নরেনবাব্ব এই কট্ব বাক্য বলেছেন তাঁর মাকে। তোমরা, বন্ধবা, ব্লারা আস নরেনের কাছে, দেখে যাও নরেনের কীর্তি। মর্মদাহ আর কাকে বলে! লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না বিলে। মাগো, তুমি মধ্ময়ী, জীবনে আর কট্ম বলব না তোমাকে।

তখন, বিলে অনেক ছোট, মার কাছে একদিন কে'দে পড়ল, মাগো, হন্মান তো এখনো এলো না—

ভূবনেশ্বরী প্রথমটা কিছ্ম ব্রুঝতে পারলেন না। বললেন, 'সে কি কথা? হন্মান আসবে কী!'

'বা, এই যে বললেন কথকঠাকুর, কলাবাগানে খোঁজ গে, দেখা পাবি। কত খাঁজলুম, কত বসে রইল্ম, কই এলো না তো—'

ব্যাপারটা ব্ঝে নিলেন ভ্বনেশ্বরী। সারা রামায়ণে হন্মানের মত আর কাউকে অত ভালো লাগে না বিলের। শ্ব্ধ্ বীর নয় মহাবীর হন্মান। সাগর লাফালো লঙ্কা পোড়ালো স্থাকে বগলদাবা করল, গন্ধমাদন পাহাড় আনলে মাথায় করে। চিররহ্মচারী, মৃত্যুহীন হন্মান। কথকতা শ্নতে গিয়েছে বিলে, কথায়-কথায় হন্মানের প্রসংগ এসেছে। বিলে কান খাড়া করে রইল। হন্মানকে নিয়ে রঙগরসের টেউ তুললে কথকঠাকুর। কত বা তার অঙগভিঙগ। যাও না ঐ সামনের কলাবাগানে. দেখতে পাবে মুঠোয় চেপে কলা খাছে হন্মান।

কথকঠাকুরের কথা, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করল বিলে। বাড়ির পাশে বাগান, সেখানে এক কলাগাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। কখন না জানি আসবে সেই বায়্বনন্দন। কিন্তু বৃথাই বসে থাকা। এলো না।

সেই দ্বংখই মার কাছে নিবেদন করছে বিলে। মা সাম্থনা দিয়ে বললেন, 'আজ হয়তো রামের কাজে আর কোথাও গিয়েছে, আরেকদিন আসবে। তুমি বসে আছ আর সে আসবে না?'

কোথায় সেই হন্মান? সেই বলকান্তিমান মহাতেজা?

, 'দে দিকি দেশে মহাবীর হন্মানের প্জা চালিয়ে।' সিংহবিক্তমে হৃৎকার দিলেন বিবেকানন্দ : 'দৃ্ব'ল বাঙ্গালী জাতের সামনে এই মহাবীবের আদর্শ তুলে ধর্। দেহে বল নেই, হৃদয়ে তেজ নেই—িক হবে এইসব জড়পিণ্ডগ্লো দিয়ে। ঘরে-ঘরে মহাবীরের প্জা লাগা।'

বি-এ পরীক্ষার মোটে একমাস বাকি, গ্রীন-এর "ইংরেজ জাতির ইতিহাসের" এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি। পড়বে কি, একখানা বই-ও বিলের নেই। কণ্টেস্ণ্টে একখানা যোগাড় করল এক সহপাঠীর থেকে, অনেক চেয়ে-চিন্তে। মাত্র জিন দিনের কড়ার। তাই সই। তিন দিনেই ঘুরে আসব তিন-ভুবন।

দরজা বন্ধ করল বিলে। আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করবার আগে বের্ছিনা ঘর থেকে। শ্বধ্ব চোখের সামনে তিনবার স্থাকে উঠতে দেখব আকাশে আর তিনবার নামতে দেখব অস্তাচলে। এর মধ্যে দ্ব-চোখের পাতা আর এক করব না।

কী স্থলর হয়ে উঠছে দেখতে। আনন্দস্থলর নরেন্দ্রনাথ। সবল-স্ঠাম দেহ. বিশাল দ্বটি চোখ, শানিত দীপ্তির সংগে ভাবভোর স্নিশ্ধতা। বীর্ষের সংগে মাধ্যের কোলাকুলি। যেন একটি নির্মাল-নির্ধান্ত শিখা জন্দছে ব্রহ্মচর্যের। তারপর কী স্কর গান গার বিলে। ওস্তাদ আহম্মদ খার চেলা বেণীগ্র্মিত, সেই তার গানের গ্রের্। তারপর মৃদঙ বাজায়, সেতার বাজায়, তানপর্রা তো আছেই। শ্র্ধ্ব তাই? নাচে। যেন মহাকাল মহাদেবের নৃত্য। তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।

বাড়িতে বড় গোলমাল, তাই নিরিবিলি পড়াশনা করতে চলে এল মামাবাড়ি। রামতন্ব বোসের গালতে, দোতলায় একটি ছোট্ট চোরকুঠ্রিরতে। দিব্যি ফাঁকা বাড়ি, কোনো ঝামেলা নেই। আর এই চোরকুঠ্রির তৌ নয় যেন মন্দিরের মণিকোঠা। ঘবের নাম দিয়েছে টঙা আট হাত লম্বা, চার হাত চওড়া। সর্ব্ব একটা ক্যাম্বিশের খাট, মেঝেতে ছে ড়া মাদ্রর, ময়লা বালিশ, দ্বটো বায়া-তবলাও গড়াগড়ি যাছে। বায়া কখনো বা খাটিয়াব নিচে, কখনো বা তা বিলেরই বসবার চেয়ার। একপাশে সেতার-তানপ্রা, আরেকপাশে থেলো হ্রকো, গ্লে আর ছাই ঢালবার সরা, তামাক-টিকে-দেশলায়ের সরঞ্জাম। আর বই? বই সর্বত্ত। তাকে, খাটের উপর, খাটের নিচে। এখানে-সেখানে। দেয়ালে দড়ি টাঙানো, একখানি কাপড়, একটা জামা, আরেকটা চাদর ব্লেছে। মলিন, ছিলপ্রায়।

বেশে-বাসে আরামে-বিলাসে লক্ষ্য নেই। কি যেন একটা অসাধ্যসাধন করবে সেই তপস্যায় সমাসীন।

অন্য গোলমাল নেই কিন্তু বন্ধন্দের ভিড় আছে। বেলা এগারোটা, খেয়েদেয়ে এসে পড়ছে একমনে, কোখেকে আন্ডাধারী বন্ধন্ এসে হাজির। ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দনটো গান গা।

গানের কথা একবার বললেই হল! নে, তবে বাঁয়াটা নে। বই ঠেলে ফেলে সেতার তুলে নিল বিলে। নে, ঠেকা দে।

'ওরে বাবা, তোর সংখ্য বাঁয়া ধরব আমি ?' বন্ধ্ব কু'কড়ে গেল। 'কলেজে টোবল চাপড়ে বাজাই বলে সত্যি-সত্যি কি আব বোল ফোটাতে পারি?'

বেশ করে দেখে নে। বাজনার বোল তোকে বলে দিচছে। এমন কিছু শক্ত নয়।

গলা ছেড়ে গান ধরল বিলে। শোকস্তর্ম্ব দেশে নেমে এল ষেন আনন্দের নির্মারিণী। আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, দাঁড় ধরে আজ বস্রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্। এই বিষয়-বিবর্ণ দেশকে নিয়ে যাব আনন্দের বন্দরে।

দিন যে কোনখান দিয়ে চলে গেল খেয়াল নেই কার্ব। খেয়াল নেই কখন চাকর মিটমিটে দীপ রেখে গেছে এক কোণে। রাত দশটার সময় খেয়াল হল খিদে পেয়েছে। আর, যাই বলো, খিদের কাছে আর গান নেই।

আজ বি-এ পরীক্ষার প্রথম দিন। স্থা ওঠবার আগেই উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, হঠাং কি থেয়াল হল, চোরবাগানে এসে উপস্থিত। বন্ধ্ব দাশরথি আর হরিদাসের বাড়ি। তারা তখনো ঘ্মে, তাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁডাল বিলে। উদাত্ত কন্টে গান ধরল:

''অচল ঘন গহন গণে গাও তাঁহারি, গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা— সকল তর্ব্বাজি সাজি, ফুলে ফলে গাও রে—''

কার কণ্ঠস্বর? ধড়মড় করে উঠে বসল বন্ধ্রা। বাইরে ছ্রটে এল। তুই, নরেন? আর একখানি গা। আর একখানি ধর।

ু স্বরের স্বরধ্নী নেমে এল পাষাণী মাটিতে। স্বরের আগ্রন লেগে গেল প্রুম্পে-পর্ণে, পক্ষিকাকলীতে। বিলে আবার গান ধরল :

> "মহাসিংহাসনে বাস শর্নিছ হে বিশ্বপিতঃ তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত। মত্যের ম্ত্তিকা হয়ে, ক্ষ্মুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে আমিও দ্বারে তব হয়েছি হে উপনীত।"

কোথার সকালে উঠে পড়বে, তা নর, গান ধরেছে। কি হবে পড়ে-শন্নে যদি তা না ঈশ্বররহস্যের মীমাংসা করে? পড়ে ইতিহাস ব্বব, অঙ্ক ব্বব, কিল্তু ব্বব কি ঈশ্বরকে? আর ঈশ্বরকে না জানা পর্যালত জ্ঞান নেই।

সেই এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।
কিশোর গদাধর যখন এসেছে প্রথম কলকাতায়, তার দাদা রামকুমার তাকে টোলে
ভরতি করে দিতে চাইলেন। বললেন, এবার একটা লেখাপড়া কর।

লেখাপড়া? লেখাপড়া করে কি হবে?

বা, রোজগার করতে হবে না? কিছ্ম শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়ে নিলে অন্তত প্রেত্মত-গিরিটা তো করতে পারবি।

'দাদা, চালকলা-বাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমাব কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?' বললে সেই সরল-তরল গদাধর।

তার মানে? তবে তুই কী চাস?

আমি চাই জ্ঞান। সেই একটা মহান আবিষ্কারের উদার আনন্দ। যিনি আনকাশের তারায় থেকেও আবার চোখের তারায় আছেন, সূর্যে থেকেও আছেন আবার শিশিরে, কে তিনি? যাঁর গ্লেণে সবাইকে স্কুন্দর বলে দেখি, প্রিয় বলে ভালোবাসি, তিনি না জানি কত স্কুন্দরিপ্রয়! একবার জানতে হবে না তাঁকে? বিনি গভীরের চেয়েও গভীর নিবিড়ের চেয়েও নিবিড় তাঁর ঠিকানাটা একবার খ্রেজেনেব না? এ জীবনটা বয়ে যেতে দেব? বাজে-খরচে উডিয়ে দেব প্রাজিপাটা?

আবার গান ধরল বিলে :

"হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে, একবার লুটোরে অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদো রে।" 'এ কি, আজ পরীক্ষা না?' পাশের বাড়ি থেকে আরেক সহপাঠী এল ছন্টে। 'কোথায় সকালবেলা ফ্টোফাটা একট্ ঝালিয়ে নেবে, তা নয়, উলটে ফ্রতি ওড়াচ্ছে!'

'তাছাড়া আবার কি। মাথাটা সাফ রাখছি।' নরেন বললে দরাজ গলার : 'ঘোড়াটা থেটে এলে তাকে ডলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। তেমনি গান গেয়ে শরীর-মনকে শান্তি দিচ্ছি!'

ů

কিন্তু ঈশ্বর বলে সত্যি কি কেউ আছেন? চোথ দিয়ে দেখা যায়না, হাত দিয়ে ধরা যায়না, কান দিয়ে শোনা যায়না এমন কি কেউ থাকতে পারে? থাকতে পারে তো কোথায়? কোন সমুদ্রে কোন পর্বতে, কোন অটবীতে?

তোমার মনের মধ্যেই একটি মোনী সম্দ্র আছে। আছে একটি তুজা গিরিশৃঙ্গ। একটি গহন কাশ্তার। সেখানেই তাকে সন্ধান করে।

ব্রাহন্মসমাজে গিয়ে মিশেছে নরেন। সেখানে বিচার-ব্রুণ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের কিনারা করতে চায়, শাধ্ব অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে নয়, তাদেরকে তার ভালো লাগে। কঠোর ব্রহন্রচারীর মত দিন কাটায়। মাটিতে শোয়, নিরামিষ খায়, পরনে থান ধর্তি ও গায়ে চাদর, এর বেশি আর পোশাক নেই। সমাজে গান গায়। প্রার্থনা করে। মধ্যরাত্রি পর্যক্ত ধ্যানে নিশ্চল হয়ে থাকে।

তব্ব, কই সেই ঈশ্বর? সাড়া নেই শব্দ নেই, নিথর সমন্দ্র এতট্ব**কু ব্**শ্বন্দ ফোটে না। রশ্বহীন অন্ধকার। আলোক-কণিকার আভাস নেই এতট্ব**কু।** 

কি করে থাকবে? যদি তার হাতে সত্যিই প্রদীপ থাকত একবার অন্তত দেখতে পেতৃম তার মুখ!

শ্বিধায়-শ্বন্দ্ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে নরেন। কে তাকে সন্ধান দেবে, কে দেবে সিশ্ধান্ত! কে জানান দেবে সেই মহা অজানার।

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সোম্যসহাস্য বদান্য জ্বীবন বড় আকর্ষণ করেছে নরেনকে। নরেনের মনে হল যদি ঈশ্বরসন্ধান কেউ দিতে পারে তো তিনি। তার এই উদ্মাদ জিজ্ঞাসার পরম নিবৃত্তি তাঁর হাতে।

গণগার উপর নৌকোয় বাস করছেন মহর্ষি। একদিন হঠাৎ তাঁর সামনে এসে আবিভূতি হল নরেন। যেন দৈত্যের মত কি-এক অতিকায় প্রশ্ন তাকে তাড়া করেছে, সমাধানের আশ্রয় তাকেই নিতে হবে। আর বহুশাখাবিস্তীর্ণ বটব্কের মত এত বড় আশ্রয় আর কে আছে মহর্ষি ছাড়া?

শাশ্ত মনে চোখ ব্রেজ উপাসনা করছিলেন মহর্ষি। উত্তেজিত ঝড়ের মত তাঁর নিভ্তকক্ষে ঢ্রুকে পড়ল নরেন। জিগগেস করল তীক্ষা কণ্ঠে, 'আপনি উম্বরুকে দেখেছেন?' শ্বর্ধবির ধ্যান ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, নরেন। দুটি বিশাল-বিশদ চোথ যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জ্বলছে।

এই ষে তোমাকে দেখছি চোখের সামনে এই কি ঈশ্বরকে দেখা নয়? এই ষে জ্যোতিরাত্মা স্থা, গভীরাত্মা সম্দ্র, গহনাত্মা পর্বত এ কি ঈশ্বরের প্রকাশ নয়? এই যে ফ্লা হয়ে ফোটা তারা হয়ে ফোটা এটি কি নয় ঈশ্বরের প্রস্ফাটন? প্রত্বল্প এই যে সমীরমর্মার, এই যে কলিতললিত বিহগক্জন এইটিই কি নয় ঈশ্বরসংগীত? হদয়ে যে একটি আনন্দের বাসা এইটিই কি তাঁর স্থাপশ্ব নয়? আর এই যে নদী-নির্জানে পরিব্যাপ্ত একটি প্রশান্তির অন্ভব এইটিই কি নয় তাঁর স্পশ্বনান?

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

অপূর্ব প্রশ্ন। ভাগবতী মতি না হলে কি এই জিজ্ঞাসা কার্ কণ্ঠে ফোটে?

মহর্ষি উদারনেত্রে হাসলেন। কিন্তু হাঁ-না সরাসরি উত্তর দিলেন না। তার অর্থ হয় তো এই, আমি দেখলে তোমার কী লাভ? তোমাকে নিজে দেখতে হবে। খনির অন্ধকারে দেখবে সেই হিরণ-মণি।

তাই বললেন, 'কী স্কুদর উজ্জ্বল তোমার দ্বটি চোখ! যেন যোগীচক্ষ্ব!' যোগীচক্ষ্ব নয়, চর্মাচোখে দেখতে চাই তাঁকে। দেখাতে পারেন? কেউ দেখাতে পারেন?

এখানে-ওখানে **ঢ**্বড়তে লাগল নবেন, খব্বড়তে লাগল মাথা। মন্দ্র-যন্দ্র-ইন্দ্রজাল নর, একেবারে স্পন্ট, সন্থত্যক্ষ, দেখাতে পারো ঈশ্বরকে? জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখ খনে দিতে পারো কেউ?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?

আমি কেউ নই, কিছু নই। আমি এক মুখখু গে'য়ো প্রজ্বী রাহারণ। প্রজ্যে করো তুমি?

আমি শুধু মা-মা বলে কাঁদি। মাকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসাই আমার পুজা। আর কান্নাই আমার সে-প্জার গণগাজল।

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?'

কে বেন ডাকছে বিলেকে।

কে? পাড়ার স্বরেশ মিত্তির দরজায় দাঁড়িয়ে। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

গান গাইতে সব সময়েই নরেন গলা বাড়িয়ে আছে। তব্ উপলক্ষ্যটা কি! 'আমাদের বাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন। নাম শ্নেছিস তো? সেই রাসমণির বাগানে দক্ষিণেশ্বরে যিনি থাকেন। কেশ্ব সেন যাঁর কথা লিখেছেন কাগজে।'

অমন কত লোক লেখে! ভূ-ভারতে সাধ্যস্থানীর ফি ক্রেল্টা অভাব আছে : এসেছেন তো এসেছেন তাতে আমার কি!

₹0

'ওরে গান পাইবি। তিনি বড়' ভজন শ্নতে ভালোবাসেন। ভালো ক্রিটি কাউকে যোগাড় করতে পারিনি। শেষে তোর কথা মনে পড়ল।' কাঁধের উপর অন্নক্রের্হাত রাখল স্বেশ। 'চল দ্'খানা গাইবি চল।'

ত কে! চমকে উঠলেন রামকৃষ্ণ। যেন আগনের সপ্তেগ বার্দের দেখা হল, চুম্বকের সপ্তেগ লোহার। প্রিশার চল্টের সপ্তেগ ফেনিল-নীল জলনিধির। কোথার একে আগে দেখেছি বলো তো?

দেখেছি এক জ্যোতিমার স্বশ্ন। সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানমণন হরে।
আকাশের সেই সাত তারা। অতি অভিগরা ক্রত প্রলম্তা প্রলহ মরীচি আর
বিশন্ত। যে জ্যোতিমাণ্ডলে এরা বসে আছে তারই কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে ছোট
একটি দেবশিশ্র আকার নিলে। দেবশিশ্র একজন ঋষির কোলে চড়ে দ্ব' হাত
দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল মৃদ্ব-মৃদ্ব।
ঋষি চোখ মেললেন। শিশ্ব বললে, আমি চলল্ম, তুমিও এস।

রামকৃষ্ণ দেখলেন, এ যে সেই খাষি। শিশ্বর টানে ঠিক চলে এসেছে প্রথিবীতে। শিশ্বর টান মানে রামকৃষ্ণের টান। রামকৃষ্ণই সেই শিশ্ব। শিশ্বর মত সরল। শিশ্বর মত পবিত্র। শিশ্বর মত শরণাগত। আর বিবেকানন্দ খাষির মত যোগী, খাষির মত তেজস্বী।

পরিপ্রক হিসেবে আরেকজনকে চাই। রথী আর সার্থা। ভাব আর রুপ। দেহ আর অান্যা। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্ন। বুন্ধদেব আব আনন্দ। গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ আর নরেন্দ্রনাথ।

ওরে কোঁথায় ছিলি তুই এতদিন ? কি করে ভূলে ছিলি আমাকে? মনের ভাব মনে রেখে শান্ত হয়ে গান শ্বনলেন রামকৃষ্ণ। কি স্কুন্দর গায়! কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে ? কে ডেকে আনল? 'ও স্কুবেশ, ওকে আরো একখানা গাইতে বলো।'

আরে। একখানা গাইল নরেন। তন্ময়, বিভোর হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ।

গান শেষ হলে কাছে এগিয়ে এলেন ব্যাকুল হয়ে। তৃণ্ত চোখে দেখতে লাগলেন দেহলক্ষণ। কী স্কুলব দেখতে! যেন রামায়ণেব রামের মত। দুই হাতে সেই হরধন (ভঞ্জন বিপ্রল বিক্রম। আবার দুই চোখে সেই কমলকোমল শিশিরশান্ত কর্ণ। কথার স্কুরে মিনতি মাখিয়ে বললেন, 'একবারটি যাবে দক্ষিণেশ্বর? আমি বড় একা। আমার দিন আর কাটেনা।'

ীক মিণ্টি করে কথা বলে এই সাধ্। সলঙ্জ মৃথে হাসল নরেন। বললে, 'যানু।'

যাব বললে, কই, আর এলো না তো! তখন কেন কাপড়ের খুটে বে'ধে আললাম না? বাধতে চাইলেই যেন বাঁধা যেত! আমি তার কে! আমাকে সে মানবে কেন? কোন সুখে সে ধরা দেবে?

পাঠাই, কোখার পাঠাই, কোন দেশ থেকে ডেংক্ আনি। তুই নিজের থেকে একবার আসতে পারিস না দরা করে? আমি মন্থখন বাং দ্বন, আমার বাইরে কোনো জোলন্স নেই, কিন্তু শোন, তোকে বলি অন্তরে আমার অনন্ত দ্বেহ। সে সমন্ত্র কি তুই শন্কিয়ে দিবি? তুই কি তাতে দ্বান করবিনে? শ্রুরবিনে সন্তরণ?

ওরে, একবার আয়। এক জীবন মার জন্যে কেপদে মরেছি—এখন ব্রিঝ তোর জন্যে ফের কেপদে মরব। তুই তো ঐ পাষাণীর মত কঠি।ন নোস, তুই তো রক্ত-মাংসের, তবে তুই কেন সাড়া দিবিনে?

ষেমন গামছা নিংড়োয় তেমনি ব্কের ভিতরটা কৈ যেন ম্চড়ে দিচ্ছে হাত দিয়ে। এদিক-ওদিক তাকান রামকৃষ্ণ, এই ব্নিঝ সে এ।ল। ঐ ব্নিঝ তার পায়ের শব্দ। অন্ধকারে চোথ খ্লালেই যেন দেখতে পাব সেই নঞ্জনলোভন ভূবনশোভনকে।

রাত্রে স্বংন দেখেন, যেন সে এসেছে।

গা ঠেলে তুলে দিল ঠাকুরকে, বললে, ওঠো, চেয়ে দেখ∖ আমি এসেছি—

এসেছিস? সত্যি? এত রাত্রে? কিন্তু কই, কোথায় তুই? অন্ধকারে হাতড়ে বৈড়ান রামকৃষ্ণ। গণগার ব্যথিত কলকলম্বর ভেসে আসে বাতাসে—সে নেই, সে আর্সেনি, সে এসে আবার চলে গেছে।

শেষকালে মার মন্দিরে গিয়ে কে'দে পড়লেন। মা, কৃপা কর, মুখ তুলে চা। একবারটি তাকে এনে দে। তার মুখখানি একবার দেখি। দেখি সেই তার অরবিন্দ নেত্র দুটি। তোর কাছে কিছু চাইনি, আর কিছু চাইওনা। রাজী চাই না, রক্ন চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধ্ একবারটি ওকে এখানে নিয়ে ত্বায়। ও নইলে আমার প্রাণের কথা বুঝবে কে? আর কাকেই বা তা কইব প্রাণ খুলেন?

তুই সব জানিস, সব ব্রাঝিস, আর এট্রকু ব্রুঝবি নে?

9

কি ঘ্রেছিস তুই এখানে-সেখানে? যদি ম্তিমান ধর্মকে দেখতে চ্যুস চলে যা দক্ষিণেশ্বর। দেখে আয় রামকৃষ্ণকে। সুদক্ষিণকে।

বিলেকে বললেন একদিন রাম দন্ত। দ্রে সম্পর্কের আত্মীয়। বিশ্বনাথে র ছরে থেকেই মানুষ।

বাব বললেই কি যেতে পারি? তুমি বদি না টানো। তুমি বদি না প্রথের সন্ধান দাও!

নতুন গাড়ি কিনেছে স্বরেশ। গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি। একদিন বললে ্রিসেবিলেকে, ওরে, বাবি দক্ষিণেবর?

যাব।

কেন যাবে বিচার করেও দেখল না। ও কি একটা যাবার মত জায়গা ? কে-না-্রক এক সাধ্ব সেখানে আস্তানা গেড়েছে—গাছতলায়-বসা সাধ্ব নর তো পেটবোরেগী,— তার কাছে যাবার এত তাড়া কিসের? বোলে-চালে কিছ্ আছে বলে তো মনে হয় না। শাস্ত্র-দর্শন দ্রের কথা, এক অক্ষর লেখাপড়া শেখেনি বলেই তো শ্বনেছি। কী সে দেবে, কী বা পারে সে দিতে? জীবনের এত সব জটিল দ্রহ্ রহস্যের উপর কী করবে সে আলোকপাত?

তব্ৰ, এক কথায় নিজেরও অজানতে বলে উঠল বিলে, 'যাব।'

চোখ দ্বটি যেন ভরে আছে ভালোবাসায়। সেই আলোকপাতেই যেন সমুস্ত জীবন-রহস্যের অর্থোন্মোচন হবে।

তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মন উড়ে চলেছে কোন স্দ্রের সন্ধানে। মাথার চুল অগোছালো, বেশবাস উদাসীন, শৃধ্যু ময়লা একখানি চাদর গায়ে। পরিচিত সংসার থেকে যেন আলাদা হয়ে এসেছে। যেন সংসারই বিদেশ, চলেছে অন্য নিকেতনে, নিজ নিকেতনে।

মনকে শাশ্ত হতে বললেন রামকৃষ্ণ। ওরে. এসেছে। এত ডেকেছি এত কে'দেছি, না এসে কি পারে? তুই চণ্ডল হোসনে, উদ্বেল হোসনে। আগে ওর গান-টান শর্নি। মুখুখানি দেখি তপ্তি করে।

এসেছিস? আয়—

সঙ্গে আবার কটা ছোকরা বন্ধ্ব নিয়ে এসেছিস কেন। একা-একা আসতে পার্রালনে?

মেঝেতে মাদ্র পাতা, বসতে বললেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'একটা গান ধর।' গান তো নয়, ধ্যান। ধ্যানে যেন আর্ড় হয়ে আছে নরেন। উন্মৃক্ত, উদাক্ত গলায় ধান ধরল:

> মন চল নিজ নিকেতনে সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে শ্রম কেন অকারণে॥

ষোল-আনা মন-প্রাণ-ঢালা গান। শন্নে ঠাকুর আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। উঠে নরেনের হাত ধরলেন, হাত ধরে টেনে আনলেন উত্তরের বারান্দায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

শীতকাল বলে উত্তর দিকের থামের ফাঁকগ্নলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। স্বতরাং ঘরের দরজা বন্ধ হতেই বেশ একট্ন নিরিবিলি হল জায়গাটা। কার্র কিছ**্ন দেখবা**র জো নেই।

নরেন ভাবল সাধ্ বৃথি কিছ্ উপদেশ দেবেন। ঝ্লি ঝাড়বেন মাম্বিল কথার।

ঠাকুর, ও সব ঢের শ্বনেছি। মুখের কথা পচে গিয়েছে। ছাপার অক্ষরও ঝাপসা হয়ে মুছে গিয়েছে এত দিনে।

কিন্তু এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন। অঝোরে কাঁদছেন। যেন কত পরিচিত.

কত অন্তর্গগ, এমনি অন্যোগের স্বরে বলছেন, 'ওরে, আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলি:'

নরেন তো নিস্তব্ধ, নির্বাক।

'এত দিন পরে আসতে হয়? তোর জন্যে কত দিন ধরে আমি বসে আছি একবারও ভাবলিনে সে কথা? তুই এত নির্মম? একবারও মনে পড়ল না আমাকে?'

এ কি পাগলের প্রলাপ? কিন্তু, পাগল তো, কাঁদে কেন এমন করে?

'বিষয়ী লোকের কথা শন্নে-শন্নে আমার কান দশ্ধ হয়ে গেল। এবার, আয়, তোর মন্থে একট্ হরিকথা শন্নি। আমার কান জন্ডোক, আমার প্রাণ জন্ডোক। শন্ধ শন্নব না, বলব। তোকে কত কথা আমার বলবার আছে। কত কথা। মনের কথা, প্রাণের কথা। সে সব কথা বলতে না পেয়ে এই দ্যাথ আমার পেট ঢাক হয়ে রয়েছে—'

रामरत ना कांपरत रक वरल एपरत नरतनरक।

শেষকালে মার কাছে গিয়ে কে'দে পড়লাম। মা, ওকে একবারটি এনে দে। অমনিধারা শ্রুণ ভক্ত না পেলে বাঁচব কি করে? কার সংখ্য কথা কইব? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি হল জানিস না বুঝি?

পাথ্বরে চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

শাঝরাতে তুই আমার ঘরে এলি। হাাঁ, তুই, স্পণ্ট তুই। এসে আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি—'

'কই আমি তো কিছ্ব জানি না।' কোত্হলের অলস একটি হাসির রেখা ফ্টল বিলের ম্থের উপর : 'আমি তো তখন আমার কলকাতার বাড়িতে তোফা ঘ্রম মারছি।'

তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো তবে আর কে জানে।' বলে অকস্মাৎ হাত জোড় করে দাঁড়ালেন সামনে। যেমন লোকে মন্দিরে দেবতার সামনে দাঁড়ার। গ্রাঢ়-গদ্পদ স্বরে বললেন, 'কিল্ডু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই প্রেগণ প্রেষ, তুমিই সেই পরমনিধান, তুমিই সেই সংতধিমণ্ডলের ঋষি। তুমি নরর্পী নারায়ণ। তুমি জীব-জগতের দঃখ হরণ করতে আবার শরীর ধরেছ—'

আমি এটনি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, কলেজে বি-এ পড়ছি, সামান্য ছাত্র— আমাকে এ সব কথা! আমি কি প্থিবীতে আছি, না কি চলে এসেছি গন্ধর্বনগরে?

ভূই একট্র বোস, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে চ্রুকে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

চিন্তাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন। এ কে, কাকে সে দেখতে এসেছে? এক মৃহ্তের পরিচয়, তাইতে এত ভালোবাসা! ভেবেছিল্ম. পাগল। কিন্তু পাগল কি ভালোবাসে? মধ্র করে কথা কয়? স্ধাসম্দ্রের ঢেউ তোলে অন্তরে?

চকিতে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। হাতে সন্দেশের থালা।

हार् करत नरतरनत भ्रत्थ्त कार्ष्ट अरम्भ जूल धत्रलन। वललन, रेन, था,

হাঁ কর।'

র্মাণ সরিয়ে নিল নরেন। বললে, 'সে কি, সঙ্গে আমার বন্ধরা রয়েছে। থালাটা আমার হাতে দিন, বন্ধন্দের সঙ্গে ভাগ করে থাই।'

থ\ গা ছাড়বার পাত্রই কিনা রামকৃষ্ণ! জোর করে সন্দেশ মুথে পুরে দিতে লাগলো : 'ওরা পরে খাবে'খন। তুই আগে খা। কোশল্যা হয়ে রামকে খাইর্মেছ, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। নে, হাঁ কর—'

'অত পারবনা খেতে।'

'তা পারবেনা বৈ কি!' জোর করে খাইয়ে দিলেন সমসত।

পরক্ষণেই নত হলেন মিনতিতে। বললেন, 'বল, আবার আসবি?'

কণ্ঠস্বরের কাকুতি মর্মানল পর্যালত স্পর্শ করল। না করে এমন শাস্তি ষেন খাজে পেলনা শরীবে। বললে, 'আসব।'

'আব দ্যাথ, শিগগিব করে আসবি।'

'তাই আসব।'

'আর শোন্,' একট্ যেন গলা নামালেন রামকৃষ্ণ : 'একা-একা আসবি। অত বংধ্বান্ধবের কি দরকার!'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল নরেন। বন্ধ্বদের নিয়ে ফিরে এল কলকাতা।

ফিরে এলেই কি চলে আসা যায়? মন যে পড়ে থাকে। দ্রে এলেও মন যায় উড়ে-উড়ে।

কিন্তু এ সে কী দেখে এল দক্ষিণেশ্বরে? একজন মাত্র সাধ্ব, না, আর কিছ্ব? যদি শ্বধ্ব একজন মাত্র সাধ্ব, তবে এমন করে টানে কেন? কত সাধ্ব দেখেছে সে গাছতলায়, মঠে-মন্দিরে, হাটে-বাজারে। দেখে বরং বিতৃষ্ণা হয়েছে। কিন্তু এর ম্থের দিকে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ মনোহর চোখ দ্বির দিকে। কি ষেন আছে ষা প্থিবীর আর কিছ্বতে নেই। আর কিছ্বতে দেখিন। না স্যে না চন্দ্রে না সম্দ্রে না নীলাশ্বরে।

তবে কি পাগল? পাগল কি এত আনন্দে ভরা থাকে? এত লাবণ্যে? এত হ্নিম্পতায়?

তবে কী দেখে এলাম? স্বণন, না ইন্দ্রজাল?

বা, এমন সে কী করেছে? সন্দেশ খাইয়েছে আর বলেছে. 'তত্মিস,' অর্থাৎ তুমিই সেই ঈশ্বর। এতে এমন আর কী বাহাদ্বি। প্রত্যেক মান্ষই তো ঈশ্বরের প্রতিম্তি, ঈশ্বরের প্রতিভাস। সেইটেই একট্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কবেছে শ্ব্ব।

শ্বাধ্য কি তাই ? শ্বকনো কাঠে যে আগ্বন ঘ্যামিয়ে ছিল তাকে যেন চকিতে জাগিয়ে দিয়েছে। অব্যন্তকে প্রকাশিত করেছে। নিহিতকে নিজ্লাশিত। তুমি শ্বধ্য সাড়ে তিন হাত লম্বা মাংসপিশ্ডময় সামান্য দেহ নও, তুমি অনন্তের আয়তন, তুমি অমিতবলশালী প্রমাথা। নিয়ে এসেছে সে বৃহত্তের সংবাদ, মহতের সংবাদ। একটি শ্রেশ্বর মধ্যে ধ্বনিত করেছে উদার সম্দ্রকে।

তুমি অলপ নও, তুমি অতিশয়। তুমি ক্ষ্দু নও, তুমি অপরিমের। তুমি

অন্তের সন্তান নও, তুমি অম্তের সন্তান।

দ্রে ছাই, কি হবে অত ভাবনা ভেবে! আমার কলেন্ডের পড়া পড়ে ররেছে, তাইতে মন দিই। আমি কে তা জেনে আমার কী এসে যাবে? এদিকে পাশ করতে না পারলে সব ফকা!

विदल वरे निद्य वजन।

কিন্তু, কি সর্বনাশ, আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করা হর্মন। শৃথ্য সন্দেশ থেষে আর স্তব শ্বনে চলে এলাম, যা জানতে গিয়েছিলাম তাই জানা হল না? সব ভূল হয়ে গেল?

কী জানতে চাস? স্মিতস্নিত্ধহাস্যে সেই দ্বইটি মনোহর চোখ মনের মধ্যে উল্জবল হয়ে উঠল।

দেখা যায় ঈশ্বরকে?

তিনি যখন আছেন, তখন তাঁকে আব দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন দুষ্টব্য হয়েই আছেন।

আছেন?

জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। প্রাণরংগশালায় এত যে দীপ জনলছে সেখানে নেই কেউ নাট্যকার? এত যেখানে শ্রী আর শৃঙ্খলা সেইখানে নেই কেউ শিলপী? এত যেখানে স্বর আর ছন্দ সেখানে নেই কেউ কাব্যকর্তা? নিয়ম আছে নিয়মক নেই?

দ্রে ছাই, পড়ার বই ছ‡ড়ে ফেলে দিল টেবিলে। কথা দিয়ে এসেছি যাই আরেকবার। তাঁকে দেখে আসি। নিয়ে আসি প্রথম প্রশেনর শেষ উত্তর।

ওরে আয়, দেখা দে। এদিকে কাঁদছেন বসে রামকৃষ্ণ। সেই যে আসবি বলে গোল অর এলিনে। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি—জানি, সব জানি, তব্ব তুই আয়। দেখা দে।

v

সেদিন গাড়িতে গিয়েছিল, আজ চলেছে হে'টে।

় গাড়িতে গিয়েছিল বলে পথের দ্রম্ব ঠিক ব্রতে পারেনি সেদিন। এ যে পথ আর ফুরোয় না! আর কত দরে?

আরো উত্তরে যা। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর।

সেদিনের মতই ছোট তন্তপোশটিতে বসে আছেন। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্তব্ধ হয়ে। মৃহত্ত গুনছেন। ঘরে লোকজন আর নেই। যেন স্বাইকে সরিয়ে দিয়ে বসে আছেন একজনের জন্যে। উদাস, উচ্চকিত।

नरत्रन এসে मौज़ान সামনে।

্রারে, এসেছিস? শিশ্বের মত আহ্যাদে ফেটে পড়লেন রামকৃষ। তোর জন্যে বস্মে আছি কথন থেকে। আয় আয় বোস আমার পাশটিতে। আহা, ম্বখানি শ্বিক্র গেছে দেখছি। কিছু খাবি?

ন্দরেন একট্ব দ্বের সরে বসল কুণিঠত হয়ে। একট্ব কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলা। পাগল আবার হঠাৎ কি করে বসে কে জানে।

তোর কুপ্টা, আমার অকাপণ্য। তোর নিষেধ, আমার অবারণ। তোর ভয়, আমার অভয়-প্রসন্নতা। তুই দূরে বসিস, আমি কাছে আসি সরে-সরে।

ঠাকুর সরে-সরে কাছে এগ্রতে লাগলেন। এবার ব্রিঝ ধরে ফেলবেন নরেনকে। কি-এক অঘটন ঘটিয়ে দেবেন না জানি।

ঠিকঠাক কিছ্ একটা ভেবে নেবার আগেই তার গায়ের উপর ডান পা তুলে দিলেন রামকৃষ্ণ। মৃহুতে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মনে হল দেয়াল-ছাদ সব যেন উড়ে গিয়েছে, ঘরে লোক নেই, জিনিস নেই, শুধু আকাশময় নিঃসীম শুদ্রতা। সেই পরিব্যাণ্ড শুদ্রতায় যেন মিশে যাছে, ক্ষয়ে যাছে, গলে যাছে নরেশ্রনাথ।

আমি বলে যে একটা আলাদা অস্তিত্ব তা যেন আর থাকছে না। বিশ্বময় একটিমাত্র চেতনার মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই শরীরাবন্ধ সংকীণ চেতনা।

এই বোধ হয় মৃত্যু।

আতৎেক আর্তনাদ করে উঠল নরেন · 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা আছেন, বাবা আছেন—'

খল খল করে হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। ও, তাই আছেন নাকি? তোর সঞ্চো যখন প্রথম দেখা হয়েছিল জিগগেসও করিনি, তুই কার ছেলে, তোর বাপের নাম কি, কি করে, তোর কে-কে আছে? কী দরকার আমার ও-সব খোঁজ-খবরে? তুই আছিস, তুই এসেছিস, এই তোর শ্রেণ্ঠ পরিচয়। আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে কত আম গাছ আছে কত তার শাখা-প্রশাখা এ হিসেবে আমার কী হবে? আমটি খাব আর তার সংবাদটি দিয়ে যাব জনে-জনে।

নরেনের আর্তস্বর কি-রকম যেন বাজল ব্বকের মধো। পা সরিয়ে নিলেন তার গা থেকে। স্নেহস্থাসিণ্ডিত কোমল হাতথানি ব্বকের উপর ব্লিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'তবে থাক, এখন থাক। একবারে হয়ে কাজ নেই। আস্তে আস্তে হবে। কালে হবে। কালের ফলের মত মিণ্টি আর কি আছে!'

নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। ছাদ-দেয়াল ঠিক ঠিক বসল এসে বৈ-যার জায়গায়। জিনিসপত্র ফিরে পেল তাদের আগের অস্তিত্ব, আগের অবস্থান। গাছপালা নদী-মাঠ সব আবার চিত্রান্থিকত হল। ফিরে এল আবার সহজের সুষুমা।

তবে এটা কী হয়ে গেল পলকের মধ্যে? ভেলকি? ভোজবাজি? তাছাড়া আবার কি! বিশ্বরহ্মাণ্ড উড়ে গেল চোখের সামর্নি? সাধ্য নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক জানে। ব্লাক আর্ট। নয়তো বা হিপনটিজম! বললেই হল? আমি একজন স্ম্প-সমর্থ দৃঢ়েকার যুবক, এত আমার নের জ্ঞার, এত প্রবল আমার ব্যক্তিষ, এত সহজে আমাকে অভিভূত করে সে বে? কে জানে কি, অভিভূত তো করল, চক্ষের সামনে ঘটালো তো দৃশ্যান্তর, । ক্ষের মধ্যে জন্মান্তর—দরকার নেই ওঁর কাছে এসে। ঘরের ছেলে ঘরে পালাই কথন কি ভেলাক লাগিয়ে দেয় ঠিক নেই।

পরক্ষণেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। যদি ভেলকিই হয় বের করে দিওঁ হবে সে বুজরুকি। যদি পাগলামিই হয় প্রমাণ করতে হবে সে উন্মন্ততা। ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিচার-বিশেলষণ করে পেণছুতে হবে স্থির সিন্ধান্তে।

ওরে, আমি পাগল। শিশ্বর চেয়ে সরল, ফ্লের চেয়েও শ্বচি, জননীর চেয়েও স্বেন্ধর—সেই আত্মভোলা সাধ্ব যেন বলছে নরেনের কানে-কানে। পাগল না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? লোকে টাকার জন্যে পাগল, নাম-যশ প্রভাব-প্রতাপের জন্যে পাগল, একবার ঈশ্বরের জন্যে পাগল হতে দোষ কি। আমায় দে মা পাগল করে, আমার্ম কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।

শান, আরো শোন। আমি ভেলকি জানি। মরা নদীতে বান ডাকাই। শ্রুকনো কাঠে ফোটাই বসল্তমঞ্জরী। যে তুচ্ছ তাকে অসামান্য করি। যে ফ্লিয়মাণ তাকে অমিতজীবনের আম্বাদ দিই।

ষাই কেননা বলো, ঠিক ধরে ফেলব। তাই সাবধান হয়ে আবার গিয়েছে নরেন। দ্রে-দ্রে থেকে লক্ষ্য করতে হবে। আর যদি ব্যাকুল হয়ে স্পর্শও করে অমনি একেবারে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। রুঢ়, দৃঢ় থাকব।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছেই, প্রায় গা-ঘে'ষে, যদ্ব মল্লিকের বাগান-বাড়ি। বেড়াতে-বেড়াতে সেখানেই সেদিন ঠাকুর নিয়ে এসেছেন নরেনকে। কত কথা বলছেন তার ঠিক নেই। কত আনন্দের কথা, ভালোবাসার কথা।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ-কথা বলার মত আনন্দ আর কি আছে? যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, জগতের জনকে জনে-জনে জানাতে পারি সে-কথা। তবে সে আনন্দ দেশহীন দিকহীন আদি-অন্তহীন। অবধি-পরিধিহীন। বল জগতে এসে তুই এই বড় আনন্দটা থেকে কেন নিজেকে বণ্ডিত রাখবি?

বদ্ধ মল্লিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছেন ঠাকুর। পাশে নরেন। এই ভূবন-লোভনের সালিধ্য ছেড়ে দূরে সরে বসে নরেনের সাধ্য কি।

কখন আবার তাকে ছারে দিয়েছেন ঠাকুর। কত অবহিত কত ধীর-স্থির করে রেশেছিল নিজেকে, বেশ্ধেছিল কত অট্ট শাসনে, সব এক নিঃশ্বাসে নস্যাৎ হয়ে গেল। চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বৃদ্ধি-বিজ্ঞানের অহত্কার। আবার ঘটল সেই দৃশ্যান্তর, উঠে গেল ইন্দ্রিয়ের বর্বনিকা।

'কি ঘটল কে জানে।

খানিক পর চর্মাচক্ষে চেয়ে দেখল ঠাকুর তার ব্বকে হাত ব্রিলয়ে দিচ্ছেন। সিশ্চন করছেন কর্নার ধারাপাত।

আসল কথাই জিগগেস করা হয়নি এতদিন। সেদিন তাই সেই সরাসরি প্রশ্নই

করে বসল বিলে : 'এত যে মা-মা করো মাকে দেখতে পাও তুমি?'

'দেখতে পাই কি রে!' অগাধ সারল্যে ঠাকুর হেসে উঠলেন : 'তার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মার পাশটিতে ছোটুটি হয়ে ঘুমুই--'

বিলেও হেসে উঠল। হেসে উঠল বিদ্র্পে। এ কখনো সম্ভব হতে পারে? একটা পাথরের প্রুল, ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, নোবা অন্ধ একটা জড়পিন্ড, সে নড়ে-চড়ে হাঁটে-চলে এ নিছক আজগর্বি। কারাহীন কব্যকথা। শ্বধ্ব হাঁটে-চলে না, কথা কয়, হাসে, এমনকি টাকরায় জিভের শব্দ করে খায় নাকি তারিয়ে-তারিয়ে। গাঁজাখ্রির আর কাকে-বলে? আর, মায়ের ওই তো একট্ব্থানি খাট, তার মধ্যে জড়সড় হয়ে শোন কি করে ঠাকুর?

কিন্তু তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতেও জোর পায় না। এমন যার লাবণ্যাললা মুখ সে কি মিথ্যে কথা বলতে পারে? কোথাও কি ছলনার এতট্কু তন্তু আছে, কুরাশার এতট্কু রেখা?

তাই বলে তো বৃদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিতে পারিনা। ষোলআনা যাচাই করে নেব। যুক্তির শানের উপর আছড়ে ফেলে বারে-বারে বাজিয়ে তবে দেখব খাঁটি না মেকি। ছেড়ে কথা কইব না।

'ও তো একটা পাষাণের প্রেলী। স্থাবন জর্ভাপ ড।'

'জড়পিণ্ড !' ঠাকুরের বিন্দ্ববিসর্গ রাগ নেই। 'ওরে জড় তো চৈতন্যের ছচ্মবেশ। আর জীব তো ঈশ্বরের প্রতিরূপ।'

'वलालरे रल? भव नेभवत?'

'সমস্ত। ধ্লিকণা থেকে নক্ষত্রকণা।'

'ঘটি বাটি থালা গ্লাশ—সব?' পরিহাসের ঝাঁজ আর ল্বকোতে চাইলনা বিলে। ঠাকুর স্নিগ্ধহাস্যে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে বললেন 'নিশ্চয়। ঘটি বাটি থালা গ্লাশ—সমস্ত।'

হয় এ লোক ভেগে-জেগে ঘ্যোয় নয়তো ঘ্যিয়ে-ঘ্যিয়েও দেখে। এর সংগ তর্ক করে লাভ নেই। তার চেয়ে হাজরার সংগে দুটো কথা কই।

প্রো নাম প্রতাপ হাজরা। বাড়িঘর ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে বসেছে, মতলব ঠাকুরকে ধরে যদি কিছা, সারাহা হয়। ঠাকুর বলেছেন, রাজার বেটা হা, মাসোহারা পাবি। রাজার বেটা হবার দিকে ঝোঁক নেই, হাজরার লক্ষ্য মাসোহারার দিকে।

কেন থাকবেনা লক্ষা? সব পরিশ্রমেরই প্রংকাব আছে আর এই যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করছি, আসনে বসে এত জপতপ. এত মালাফেরানো, এর বাবদ কোনো মন্নফা মিলবেনা? বড়লোকের খোসামন্দি করে কত কিছ্ন আদায় করা যায়, আর সকলের যিনি বড়লোক তাঁকে দতবদ্জুতি করে মিলবেনা কিছ্ন চালকলা, দ্বটো নেহাৎ আল্মম্লো? নইলে খাটনি পোষাবে কেন?

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বৃদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দেন ভক্তদের। 'ওর কথা শ্নিসনে। ও জপতপ করে আবার দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ভাকে।' বিনিমরে স্থের বস্তু একটা পাব তার জন্যে ডাকব ঈশ্বরকে? আমি যে ঈশ্বরকেই পেতে চাই—সর্বোত্তম যে স্থা, পরমতম যে প্রাণ্ড। সোনার রুদলে গিলটি দিয়ে মন ভোলাব? মণির বদলে কাচ? সোনা ফেলে গ্রন্থি দেব অঞ্চলে?

ঈশ্বর পাওয়ার মানে কি? ঈশ্বর হওয়া। নদী কি সম্দ্রকে পায়? নদী সম্দ্র হয়। ঈশ্বর হওয়া যায় কি করে? মান্স হয়ে। মান্স বলে প্রমাণিত হয়ে। সে প্রমাণ হবে কিসে? বড় হয়ে ও ভালো হয়ে। বৃহৎ হয়ে ও মহৎ হয়ে। যখনই মান্স বৃহৎ আর মহৎ তখনই মান্স ঈশ্বর।

অত তত্ত্বকথার ধার ধারিনা। হাজরা যা বলে মন্দ বলে না। নরেনের তাই অভিমত। জ্বটবেনা নগদ বিদায়, হা-পিত্যেশ করে মরব, এমন রাজার দ্বয়ারে মাথা কুটতে যাব কেন? খাটিয়ে নেবে অথচ জ্বটিয়ে দেবেনা এ কেমনতরো কারিগর? শ্বধ্ব ঘষা পয়সা আর পাঁচহাতি একখানা ঠেটির বদলে করব না প্রেত্তিগির।

ঠাকুর পরিহাস করে বলেন, 'হাজরা হচ্ছে নরেনের ফেরেন্ড।'

বারদের বসে হাজরা তামাক সাজছে। তার পাশে এসে বসল নরেন। টিকে ধরিরে হ‡কোটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। টানতে লাগল নরেন। একম্থ ধোঁয়া ছৈড়ে বললে, 'দুনেছেন, বলছে কী অসম্ভব কথা!'

'কী বলছে?' ভুরু কুচকে প্রশ্ন করল প্রতাপ।

'বলছে, ঘটি বাটি থালা গ্লাশ সব নাকি ঈশ্বর। ইট কাঠ লোহা লক্কড়—সমঙ্গত।' 'পাগলে কি না বলে!' হুইকোর জন্যে হাত বাড়াল হাজরা।

'শ্বধ্য তাই নয়। আমি আপনি—রাস্তার ঐ লোক, নৌকোর ঐ মাঝি—সব নাকি ঈশ্বর।'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল হাজরা। যেন কী এক অলীক অসার কথা বলেছে এক অর্বাচীন। সেই ব্যঞ্জের হাসিতে যোগ দিল নরেন।

ঠাকুর ঘরে ছিলেন, সেই ব্যথেগর হাসি তাঁর কানে ঢ্রকল। নিমেষে তিনি একটি বালকের মন্ত্রন হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞানের লেশমান্ত রইলনা। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কি বলছিস রে নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে ছ‡রে দিলেন নরেনকে। ছুক্রেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

সর্ব-অন্ধ্যে শিউরে উঠল নরেন, নিগ্রেত্তম শিরাতন্ত্তে। যেমন বসন্তস্পর্শে প্রন্থকারের স্পর্শে তারা-ফ্রটে-ওঠা ধ্সরাম্বর।

বৃথি একেই বলে স্পর্শমণি। লোহার সোনা হয়ে ওঠা। মৃতিকার হয়ে ওঠা স্বর্গ।

ষেন চোখের সমন্থ থেকে একটা পর্দা সরে গেল। দুই চর্মচক্ষ্ বুজে গিয়ে জেগে উঠল অমত চক্ষ্ব, অম্তচক্ষ্ব। চেয়ে দেখল সমসত কিছ্ব প্রাণময় গতিমগ জ্যোতির্মায় হয়ে উঠেছে। সমসত কিছ্ব একটা দীপ্ত সন্তায় উচ্চারিত। সমসত কিছ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বরঝঙ্কত।

একেই বর্ঝি বলে মর্নিন্ত । দ্বিটর মুর্নিন্ত । অন্তরের স্বইচবোর্ডে অজ্ঞানা একটি

স্ইচ টিপে দিল কে, নবীন আলোকে অদেখা আলোকে সমস্ত কিছু আলোকময় হয়ে উঠল। নতুন চেতনায় নতুন চাণ্ডল্য। নতুন পরিধেয়ে নবতন পরিচয়।

দেখল নিজেকে। দেখল ঈশ্বরকে। দেখল ঈশ্বরছাড়া কিছু নেই। ঘটি বাটি থালা 'লাশ হ'কো কলকে হাজরা দত্ত সব ঈশ্বর। মাঝিমাল্লা মুটে মজার কামার ছাতোর জেলে জোলা সব ঈশ্বর। বাহান-আচণ্ডাল। আরহানুস্তন্ব।

এমনিতরো দেখাই বৃঝি ঈশ্বরকে দেখা।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল নাকি? চোখ ব্জল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর।
সেই চৈতন্যদার্তি। হাজরা রইল সেই শ্কানো কাঠ হয়ে, উদ্ভান্তের মত তাড়াতাড়ি
বাড়ি ফিরল নরেন। পথঘাট গাড়িঘোড়া সব যেন জনলন্ত প্রাণস্লোত। অনন্তবালার
বেগোচ্ছনাস।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ কড়ি বরগা দরজা জানলা কিছুই আর জড়বস্তু নর, সব প্রাণচণ্ডল, বেগচণ্ডল। খাট চৌকি চেয়ার টেবিল বিছানা বালিশ— সমস্ত। সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরই বসে আছেন, ঈশ্বরই নড়ছেন-ফিরছেন। কোনো কিছুকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করে নেওয়া যাচ্ছে না। সব কিছু ঈশ্বর-বহুমান ঈশ্বর-ভাসমান।

মা খাবার দিয়ে গেলেন। নরেন খেতে বসল। আশ্চর্যা, ডাল-ভাত মাছ-তরকারি, তারও মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন।

'কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা তাড়া দিলেন। কে পরিবেশন করছে? কে খাচ্ছে? কাকেই বা খাচ্ছে? সব সেই ঈশ্বর।

দাতা ঈশ্বর, ভোক্তা ঈশ্ব<sup>ন</sup>, ভোগ্যভোজ্যও ঈশ্বর। বিরাট একটা অনুভূতির দেশে চলে এল নরেন। যেন ডাঙায়-ওঠা মাছ নেমে

কিন্ত এ কি আনন্দ, না, যলুগা? নাকি যলুগাময় আনন্দ?

পডল তার আপন সরোবরে। স্বধাম-সরোবরে।

পর্রাদন সকালে রাস্তায় নেমেও সেই দশা। ঐ যে গ্যাসপোস্ট দাঁড়িয়ে আছে ও কি শ্ব্দ গ্যাসপোস্ট? ও তো ঈশ্বর, ও তো আমি। ঐ যে গাড়ি আসছে ছুটে ওই তো ঈশ্বর ছুটে আসছে, আমাকে, ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরতে। যে মারে আর যে মরে সব ঈশ্বর। হাড়িকাঠ বলি খলা ঘাতক—সমস্ত। বিনাশও ঈশ্বর উদরও ঈশ্বর। বিনাশের প্রত্থিপটে অবিনাশী আবির্ভাব।

বিকেলে বেড়াতে এসেছে হেদোয়। লোহার রেলিঙে মাথা ঠ্রুকছে নরেন। আর আর্তনাদ করছে, বল তুই কে? তুই কি ঈশ্বর? তুই কি আমি?

۵

যদ্ম মিল্লকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদতে বসেছেন ঠাকুর। ওরে আয়, দেখা দে। সেই যে চলে গেলি আর এলিনে। তোকে না দেখলে বে চোখ বাথা করে। ব্রুকটা শ্ন্য ঠেকে। ক্ষ্যা-নিদ্রা উড়ে পালায়।

ওরে আয়। বিনিদ্র চোখে শীতলবাহিনী স্ব্যুণ্ডির মত। শোকার্ড ব্রুকে সম্তাপনাশিনী সাম্থনার মত। ওরে আয়, শ্রুকনো মাঠে যেমন আকাশঢালা বৃষ্টি নেমে আসে।

আশেপাশে লোক বিদ্রুপ করে ঠাকুরকে। 'কে না কে এক কায়েতের ছেলে তার জন্যে এত আকুলিব্যাকুলি।'

সতিয়েই তো, কার ছেলে, বাপ কি করে, কেমন অবস্থা, কোথায় ঠিকানা, কিছুই তো জিগগেস করিনি। কি আশ্চর্য, ভূলে গিয়েছিলাম একেবারে। এমন ভূলও হয় মানুষের!

কি করব, ও ষে সব-ভোলানো! কী হবে জেনে আমার ওর নামগোত্র, ওর কুলকোষ্ঠী, ও আপনাতেই আপনার পরিচয়। নিজের কীতিতে নিজের দীণ্ডিতে চরিতার্থ। নিজের অস্তিত্বে অর্থান্বিত। ওকে দেখলেই সব দেখা, শেষ দেখা হয়ে গেল। ও যে আর কিছা দেখতে দেয় না।

'কি যে বলেন মশাই তার ঠিক নেই।' আরেকজন টিপ্পনী কাটে : 'ঐ তো ওর সামান্য পড়াশ্বনো, দুটো মোটে পাশ করেছে। ওর জন্যে অধীর হওয়া কি সাজে?'

তোর জন্যে অধীর হব তুই কী পড়াশ্বনো করেছিস তার বিচার করে? লোকে ষখন কাঁদে তখন কি শাস্ত্র-ব্যাকরণের খবর নেয়?

সামান্য পড়াশনুনো? বলো কি তোমরা? ওর জনুড়ি আর একটাও ছেলে আছে বিসীমার? যেমন গাইতে-বাজাতে তেমনি বলতে-কইতে তেমনি আবার লেখার-পড়ার। এতটনুকু মেকি নেই ওর মধ্যে, বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং টং করছে। তাছাড়া জানো আসল খবর? রাতভোর ধ্যান করে ও। ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হয়ে থাকে না। ও কি হেজিপেজি? ও রহাময়ীর বেটা।

কিন্তু যার জন্যে এত মমতা এত আকুলতা তার এতট্নুকু কর্ণা নেই।
সোদন ফাদ বা এল, বললে ম্থের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের র্প-ট্নপ যা দেখ সব
তোমার মনের ভল।'

আবার সেই কথা?

হার্ন, আবার সেই কথা। ঘ্ররে-ফিরে আবার সেই সন্দেহ। বারে-বারে পড়ি, বারে-বারে উঠি। একবেলা মানি তো আরেকবেলা মাথা ঠ্রাক। এক ঢেউয়ে উঠে আরেক ঢেউয়ে তলিয়ে যাই।

সে কি রে? নিজের চোখে দেখি যে সব। শ্রনি সব স্বকর্ণে। নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?' শিশ্বর সহজ সারল্যে তাকিয়ে থাকেন ঠাকুর।

মাথার গরমে ছায়া দেখেন।' জোর গলায় বললে নরেন, প্রায় নিষ্ঠ্রের মত, 'হাওয়ায় কোথায় কি শব্দ হয় আর ভাবেন ছায়া ব্বি কথা কইছে!'

'छूरे वनलारे रन?'

'আর আপনি বললেই বা হ্বে কেন? প্রমাণ কি?' নরেন র্থে দাঁড়াল। প্রমাণ কি! ঠাকুর তাকিয়ে রইলেন আবিন্টের মত। কি হলে, কেমন করে হলে প্রমাণ হর ? সামনে যে ওটা একটা গাছ কি করে প্রমাণ করবে ? বৃক্ষর্পে ও যে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে নেই তাই বা তোমাকে কে বললে ?

'পশ্চিমের বিজ্ঞান হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছে চোখ-কান অনেক জায়গায় ভূল দেখে, ভূত দেখে।' বললে নরেন। 'আপনি যা সব দেখছেন-শ্নছেন সব আপনার সেই চোখ-কানের ভূল। নইলে যা সতি৷ অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল তা কি করে নড়বে-চড়বে?'

আমার মধ্যে তো প্রাণ আছে। বের করে দেখাও সেই প্রাণ। না দেখেও সেই প্রাণকে তো স্বীকার করছ। আমার মধ্যে তো মন আছে। কত সে উড়ছে-ব্রুছে, দর্শাদগনত পার হয়ে কত দেশ-দেশানতর। সে মনকে স্থ্ল চক্ষ্রে বিষয়ীভূত করে। মন আবার ব্যথা পায়, মন আবার তৃতিতে ভরে ওঠে। প্রমাণিত করো সেই মন, দেখাও তার আকার-প্রকার। পারো, পারো দেখাতে?

ওধার থেকে হাজরা আবার ফোড়ন দেয় : 'শ্ব্ধ্ হাঁটে-চলে নয়, হাত বাড়িয়ে সন্দেশ-কলা খায়। ন্পুর বাজিয়ে নাচে।'

'मव धौंका. धा॰भावािक।' वत्न हत्न राज नात्रन।

সব যেন ফাঁকা মর্ভূমি হয়ে গেল। এ কখনো হতে পারে? যা তিনি এতদিন দেখে এসেছেন চোখের উপর, অন্ভব করেছেন স্পর্শের মধ্যে, সব ভূরো, ভিত্তিহীন? মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে কে'দে পড়লেন ঠাকুর। মা, নরেন যা বলে গেল এ সতিঃ? তুই শাধ্য পাথরের পাতুল? তুই বোবা. কথা কইতে পারিস না? তুই কালা, শানতে পাস না আর্তনাদ? তুই অনড়, অচল, তুই শাধ্য আলস্যের পিশ্ড?

মা নড়ে উঠলেন। কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, ওর কথা শর্নিস কেন? যাক না কিছ্বদিন, ও নিজেই একদিন দেখতে পাবে আমাকে। মন্দিরে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে। কিছ্ব ভাবিসনে। আজ কঠিন হয়ে আছে, থাক, দেখবি কদিন পরেই নেই আর কাঠিনা। বিশ্বাসে ঘনীভূত, ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে।

তাই বলো। আশ্বন্ত হলেন ঠাকুর। আস্কুক আরেকবার, সোজা তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। যাকে মানে না, গ্রহণ করে না, তার কাছে আসা কেন?

ঘনঘোর দুর্যোগের রাত্রে এসেছে এবার। তাও নৌকোয় করে, আকাশজোড়া বিপদ-বাধা মাথায় নিয়ে।

ধাপাবাজি বলে তো চলে এলাম, কিন্তু আগাগোড়া ব্রুর্কি এই বা প্রাণে ধরে বলতে পারি কই? সত্যের ন্বারা বাক্যের শোধন হয়। এর যা বাক্য এ তো দহন-উত্তীর্ণ সোনার মত পরিশান্দ্ধ, ধ্মলেশহীন আগানের মত পরিচ্ছন্ন। এর মধ্যে অপলাপের ছায়া কোথায়? তাই বলে, আবার খটকা লাগে নরেনের, তাই বলে একটা প্রদতরপ্রতিল হাঁটে-চলে তাই বা সশরীরে বিশ্বাস করি কি করে? নিশ্চয় কোনো গোপনরহস্য আছে। সে রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। নইলে স্থে নেই, স্থৈর্য নেই।

এই দ্বর্যোগের রাত্রিই সেই আবিষ্কারের স্বর্ণক্ষণ। নিশ্চয়ই এখন কেউ নেই ঠাকুরের আশেপাশে। তার মত ডার্নাপিটে আর কে আছে যে ঝড়জল মাথায় করে চলে আসবে অসমরে? শয্যার জ্বারাম ছেড়ে? একলাটি আছেন ঠাকুর, চুপিচুপি উ'কিবাংকি মেরে এবার ঠিক দেখে নেব কাণ্ডখানা, জারিজনীর ধরে ফেলব।

ঠাকুর ঠিক টের পেয়েছেন পায়ের শব্দ।

'কে ?'

নরেন চুপ।

'কে, নরেন?' ডেকে উঠলেন ঠাকুর। 'আয় ভিতরে আয়।'

কত বড় আশ্ররের ডাক। অমৃতনিঝর। কেন সংশয়সন্দেহের ঝড়বৃণ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস? আয় আমার এই স্নেহচ্ছায়ানিবিড় পক্ষিনীড়ে।

দরজা খোলা। ঢুকে পড়ল নরেন।

আসনে বসে আছেন ঠাকুর। কোথায় কি ভোজবাজি, কোথায় কি ভান্মতীর খেলা, সহজ আনন্দে বসে আছেন তন্ময় হয়ে। যা সহজ তার রহস্যভেদই বোধহয় সব চেয়ে কঠিন। যা সরল তার কে পরিমাপ করবে?

বিরম্ভির ভাব দেখিয়ে ধমকের স্বরে ঠাকুর বললেন, 'তুই আমাকে নিস না, মানিস না, তব্ তুই আসিস কেন?'

সতিটে তো. কেন আসি? চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ, কেন আসিস? উত্তর দিতে হবে তোর। কোথাকার কে এক ম্থখ্
প্রেরী বাম্ন, দক্ষিণেশ্বরের কালীঘরে পড়ে থাকে, সে কী করে না করে, কী
দেখে না দেখে, তাতে তোর কী মাথাব্যথা? আরো কত হয়তো প্রের্রী বাম্ন
আছে এখানে-ওখানে, তাদের কাছে যাস, না, তাদের ঘরে গিয়ে উর্কি মারিস? কী
এমন তোর দায় যে দ্র্রোগ মাথায় করে আসতে হবে? বাড়ির কাছের গাল নয়,
নয় বা কিছ্ এক-ডাকের পথ, তাও এই রাতে, নোকা করে! কিসের গরজ, কিসের
কি! আমি কার সঙ্গে কি কইল্ম বা না-কইল্ম, কার নড়াচড়া দেখল্ম কি
না-দেখল্ম তাতে তোর কি এসে গেল? যাকে বিশ্বাস করিস না তার কাছে কেন
আসিস? কেন?

ষে প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল ঠিক সেই প্রশ্নেরই ম্থোম্খি দাঁড়াতে হল নরেনকে। দাঁড়াতে হল উত্তরের জন্যে! সে উত্তর ঠাকুরকে নয় তাকেই এখন দিতে হবে। ঠাকুরের রহস্য নয়, তার নিজের রহস্যেরই উন্মোচন চাই। সিত্যি, সে কেন আসে? কেন এসেছে এই দ্বর্যোগের নদী পেরিয়ে? যার সঙ্গে মতান্তর তার প্রতি আবার মমতা কেন? যাকে সে মানেনা সেই আবার টানে কি করে? যাকে তাড়িয়ে দেয় আবার গিয়ে তারই পায়ে পড়ে? যে আক্রমণ সয় তারই এত আকর্ষণ?

উত্তরের জন্যে অম্ধকার হাতড়াতে লাগল নরেন। অন্তরের অন্ধকার। সত্যি, কেন আসি?

চুপ করে থাকতে দেব না। দেব না পাশ কাটাতে। সোজাসর্জি মুখোমুখি উত্তর দে। কেন এই অসাধা-আয়াস? এত কণ্টক্রেশ? এত ছুটোছুটি। কেন আসিস? আমাকে নিসনা, মানিস না, তব্ আসিস কেন?

'কেন আসি?' উত্তর পেয়েছে নরেন। চোখে জল এসে গগরেছে। গশ্গদভাষে ৩৪ বললে, 'কেন আসি? আসি, তোমাকে ভালোবাসি বলে।'

ভালোবাসা। মহাশন্তি, অনন্তশন্তি ভালোবাসা। জানিনা তব্ টানে। মানিনা তব্ টানে। এক ফোঁটা চাঁদ, বিশাল বারিধিকে উত্তাল করে তোলে। এতট্রকু একটা হ্রির আঘাত, সমস্ত রম্ভকে নিরগ'ল করে দেয়।

আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। দ্ব বাহ্ব মেলে ব্বকের উপর 
জিড়িয়ে ধরলেন নরেনকে। বললেন, 'আর সকলে স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন
আসে আমাকে ভালোবাসে বলে।'

(অহেতুক ভালোবাসা। কিছু চাই না তব্ ভালোবাসি। এই ভালোবাসার টানেই রাজপুত্র সিংহাসন ছেড়ে চলে যায় বনবাসে। এই ভালোবাসার স্পর্শেই সম্বশ্বত পাহাড় একতাল নবনী হয়ে যায়। মেদ্রমধ্ব নবনী।

ওরে, এই অহেতুক অকপট ভালোবাসার নামই ভগবান।

### 20

বিনা মেঘে বাজ পড়ল। বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে বন্ধরে বাড়ি নেমন্তক্ষে এসেছে নরেন। খেয়েলেরে রাত্রে ঘ্রনিরেছে, খবর এল, বাবা হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

আরামশয্যা থেকে কে সহসা উপড়ে তুলে আনল নবেনকে। প্রথমটা বিম্ট় হয়ে গেল। বাবা নেই? এই দেখে এলাম স্পণ্ট সতেজ, স্প্রথসমর্থ, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই নেই? এ কখনো হতে পারে?

হতে পারে কি, হয়েছে।

মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দিয়েছে, জীবনের কত নিকটতম সে প্রতিবেশী। সন্দ্রেতম নয়, নিকটতম। কেউ অপেক্ষাও করেনা, দ্রারে এসে দেখা দেয় অতিথির মত। ভিক্ষার ধন আদায় করে নিয়ে য়য়। কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না, প্রস্তৃত নই বলে শোনেনা কোন কাকৃতি-মিনতি। কালাকালের ধার ধারেনা। ছোঁ মেরে নিয়ে য়য় ছিনিয়ে।

শ্ব্ব্ব্ তাই? মৃত্যুর মানে শ্ব্ব্ব্ এইট্ব্কু?

জানা-র দিগণ্তরেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার বাইরে যেন আরেক জগৎ আছে,

স্বালা-র জগৎ, সে জগৎ দিগণ্তহীন। জানা-র রংগমণ্ডে যেখানে শেষ পর্দা পড়েছে.
মৃত্যু এসে সেই পর্দা একট্, সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিয়ে দেখাল অজানা-র
নেপথালোক। অনণত জগৎ, অনণত যাত্রা। জন্ম-মৃত্যু আছে বলেই একটি ছন্দোবন্দ্ধ
কবিতা আছে। সমমাত্রিক কবিতা। আর, কবিতা যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তার
একজন রচয়িতা আছেন। সে রচয়িতার নামই ঈশ্বর।

অনেক ভাবে বোঝান, আমি আছি। শেষে মৃত্যু হয়ে বোঝান।
তুমি তো আছ. ব্যুঝলাম, কিল্তু আমার এখন গতি কী হবে! কি করে সংসার

চালাব? ছোট ভাইবোনদের খাওয়াব কি! মায়ের মুখের দিকে চাইব কোন মুখে? প্রথমটা মুঢ়ের মত হয়ে গেল নরেন। শেষে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল যখন জানল বাবা এক পয়সাও রেখে যাননি।

কিন্তু মাটিতে বসে পড়বার ছেলে নরেন নয়। সে উঠে দাঁড়াল। আর কিছ্র না থাক, তার দুই দূশত বাহ্য আছে। আর আছে ক্লান্তি-না-মানা নশ্ন দুই পা।

পরাত্ম্ব মাটিকৈ পরাভূত করে খ'জে আনব তৃষ্ণার পানীয়। হটবনা, হারবনা কিছুতেই।

পায়ে জ্বতো নেই, গায়ের জামাটা ছে ড়া, চাকরির সন্ধানে ঘ্বরে বেড়াতে লাগল নরেন। এ অফিস থেকে ও অফিস। এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বন্ত এক জবাব। নো ভেকেন্সি। স্থান নেই, সংস্থান নেই। অন্যন্ত পথ দেখ। নেই ভিক্ষালম্ব্র্যিটি। দারিদ্রোর দাবদাহে নেই এতট্বকু কর্ব্বার মেঘখন্ড।

বন্ধ্রা মুখ ঘ্রিরে নেয়। সুখীরা অনুকন্পা দেখার। আর উদাসীন জনস্ত্রোত ফিরেও তাকায় না। মায়ের অসহায় মুখখানি মনে পড়ে। ছোট-ছোট ভাইগ্র্লির আর্ত অবোলা চোখ চোখে ভাসে।

হা ঈশ্বর, তুমি আছ? আছ তো, তোমাকে লোকে দয়াময় বলে কেন? উপবাসী শিশ্বে মুখ দেখেও যার মন গলেনা, সে দয়াময়?

শেন্যের দিকে চেয়ে কার কাছে প্রার্থনা করব? কে সে তা কে বলবে? সে কানে শোলৈ কিনা চোখে দেখে কিনা তারও বা ঠিক কি। তার চেয়ে নিজের কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি আত্মশক্তির কাছে। আমি যেন না ভেঙে পড়ি, আমি যেন না ক্ষান্ত হই, আমি যেন না হার মানি কিছুতেই।

'এ কি স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?' সকালবেলা মা এসে দাঁড়ালেন পথের সামনে। 'খাবিনে?'

চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধরে বাড়িতে নেমন্তর আছে।' বলে শ্রুকনো মুখে বেরিয়ে গেল।

মনে কেমন খটকা লাগল ভূবনেশ্বরীর। তবে কি নরেন ছলনা করল? ঘরে আজ বথেষ্ট খাবার নেই, ছোট ভায়েদের স্বল্প গ্রাসে ভাগ বসাবেনা তারই জন্যে কি মায়ের চোখে ধ্লো দিল? তবে কি নরেন সারা দিন অনশনে থাকবে?

খালি পায়ে ঘ্ররে-ঘ্রে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। এখন একট্র বিশ্রাম না করলে আর নয়। গড়ের মাঠে মন্মেণ্টের নিচে একট্র বসছে নরেন। কিন্তু একট্র নিরিবিলি থাকবে তার সাধ্য নেই। কোখেকে এক বন্ধ্য এসে হাজির। স্বখী, ধনী বন্ধ্য। যখন দেখতে পেয়েছে নরেনকে তখন নিশ্চয়ই দ্রটো সহান্ভূতির কথা বলবে। সব সহ্য হয়, অসহ্য শ্ব্র ধনী বন্ধ্বদের সমবেদনা। ধার-করা ভদ্রতার ব্রলি।

কিন্তু এ বন্ধ্বটি অভিনব। গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছে। 'বহিছে কুপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস প্রনে—'

শ্বনে তেলে-বেগ্রনে জনলে উঠল নরেন। বললে, রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস। ৩৬ বারা খেরে-পরে স্থে-শান্তিতে আছে তারাই বলতে পারে, ব্রুতে পারে রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে, ভাবতে পারছে রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি। আর বার মা-ভাইয়েরা উপোস করে আছে, দোরে-দোরে খ্রের যে আজ পর্যক্ত একটা চার্কার জোটাতে পারল না, তার কাছে আর ব্রহ্মনিশ্বাস মেই, যা আছে তা বছ্মনিশ্বাস।

বিশ্বরে গান বন্ধ করে দিল নরেন। যার পেটে ভাত নেই তার আবার ভগবান কি! যার ভাত নেই তার জাত নেই, তার ভগবানও নেই। এখন অম্রের কথা বলো। তারপরে শোনা যাবে অন্যকথা।

ঠনঠনের ঈশান মুখ্বজ্জেকে ধরেছেন ঠাকুর।

বললেন, 'হাাঁ গা, নরেনকে একটা চাকরি জর্টিয়ে দিতে পারো? বাপ মারা গেছে, আঁধার দেখছে চারদিক। কত ঘোরাঘ্রির করছে, কিছ্বতেই কিছ্ব হচ্ছে না।'

নরেনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কত যুগ হয়ে গেল আর আসেনা এদিকে। এসে কি করবে? একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তোমার? তোমার মা তো কত শক্তি ধরেন শুনি, একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন না?

তব্ব কি ভেবে গেল ঠাকুরের কাছে। প্রণাম করে পার্শটিতে এসে বসল।

ঠাকুর তাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে-কানে বলার মত বললেন, 'ওরে আর ভাবনা নেই। তোর কথা ঈশানের কাছে বলেছি। বহুং লোকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু শিগগিরই যোগাড় হয়ে যাবে দেখিস—'

নরেন হাসল। এমন কত আশ্বাস কত জনে দিয়েছে। মৌখিক একটা আশা দিতে আর পরিশ্রম কি!

কিন্তু ঈশানের কাছে কেন? তোমার ঈশানীকে একটা বলতে পারো না?

কত লোককে যে সাধছেন নরেনের জন্যে তার লেখাজোখা নেই। ওগো, আমার নরেনকে দেখেছ? দেখ দেখি কেমন সে হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। তার গৌর তন্ কালো হয়ে গেল! এক পা ধ্লো, মাথার চুল উম্কোখ্ম্কো, পরনের কাপড়খানি ময়লা। সারাদিন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পথে-পথে। ওগো তোমরা ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো না? যাতে ও একট্মশান্তি পায়, স্ক্রিনের মৃথ দেখে।

শেষ পর্য ত নরেনের বন্ধ্ব অল্লদা গ্রহকে ধরলেন।

'তোমরা তো নরেনের সব বন্ধ্বান্ধব—'

অঙ্গদা থমকে দাঁড়াল। অঙ্গদার সঙ্গে নরেন মেলামেশা করে বলে ঠাকুর খ্রিশ নন। অঙ্গদা ভাবল, সেই সূত্র ধরে কিছু তিরস্কার করবেন বোধহয়।

না, তিরুকার নয়, অনুনয়। প্রার্থনা।

'তোমরা নরেনের সব বন্ধ্বান্ধব যদি তার এই অভাবের দিনে কিছ্-কিছ্ সাহাষ্য করো তো বেশ হয়।'

কথাটা কানে উঠল নরেনের। শেষকালে, আর লোক পেলেন না, অমদার কাছে সাহায্য চাইলেন! তেড়েফ:ড়ে চলে এল ঠাকুরের কাছে। বকতে লাগল। 'আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছ্ নেই? অন্নদা—অন্নদাকে বলতে গেলেন? দ্বনিয়ায় আর আপনি লোক পেলেন না?'

ঠাকুরের দন্টোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। বললেন, 'গুরে তোর জন্যে যে আমি স্বারে-স্বারে ভিক্ষে করতে পারি।'

ষাই বলো, ঠাকুরের কাছটিতে এসে বসলে মনপ্রাণ ঠান্ডা হয়, দেহের ক্লান্তি উড়ে পালায়। অভাবের কথা মনে থাকে না। মনে হয় অপারেরও বর্নঝ পার আছে। কণ্টের উপলখন্ডের মধ্যেই আছে কুপার নিঝ্রধারা।

ঠাকুর বললেন, একটা গান গা।

'বহিছে কুপাঘন ব্রহ্মানশ্বাস পবনে—' গান ধরলে নরেন।

পশুবটীতে নরেনকে ডেকে নিয়ে এলেন ঠাকুর। নির্জালের। নিম্ন-গাঢ়স্বরে বললেন, 'শোন, তোকে একটা কথা বলি।'

মুড়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন।

'শোন আমার মধ্যে অন্টাসিন্ধির আবিভাবে হয়েছে। আমি তোকে তা দিয়ে দিতে চাই। নিবি ?'

এ নিলে বোধহয় সব অভাব অনটন মিটে যায়। সংসার বোধহয় স্বাচ্ছল্যে হেসে ওঠে। সুখের জোয়ারে আবার সবাই গা ভাসাই।

কিন্তু' নরেন বললে, 'ও নিলে কি আমার ঈশ্বরদর্শন হবে?'

'না, তা হবেনা। ঈশ্বরদর্শন ছাড়া আর সব কিছু, হবে। যা তুই চাস।'

'চাই না।' অর্থ যশ শক্তি প্রতিপত্তি সব থ করে দিল নরেন। 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরদর্শন হবেনা তা নিয়ে আমার লাভ কি?'

ষা নিয়ে আমি অমৃত হতে পারবনা তা দিয়ে আমি করব কি!

গোরবে ভরে উঠলেন ঠাকুর। এই না হলে নরেন! ওরে আমরা হল্ম নর আর ও নরের মধ্যে ইন্দ্র!

### 22

'কোথায় চলেছেন!' পথের মধ্যে কে যেন হঠাৎ ডেকে উঠল চেনা স্করে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল নরেন।

'এই ষে, আস্কুন না, আমার গাড়িতে—'

ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ান। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে এদিক দিয়ে। অনেক দিনের চেনা। অনেক দিনই ভাড়া খেটেছে নরেনের। নিয়েছে ভাড়ার উপরে ভারি হাতের বকশিশ।

মিছিমিছি হে'টে-হে'টে চলেছেন কেন? আমার গাড়ি যখন খালি—আসন্ন, আসন্ন, আকুল হয়ে ডাকতে লাগল কোচোয়ান। আমার পকেটও থালি। জামার পকেট দুটো উলটো করে দেখাল নরেন।
'তাতে কি? আপনার পয়সা লাগবেনা গাড়ি চড়তে। অনেক নিয়েছি, অনেক খেয়েছি আপনার'—

ত হোক। তুমি এগোও, অন্য সোয়ারী ধরো। আমি হে'টে-হে'টেই কিনারা করব এ পথের। আর যদি কোনোদিন গাড়ি পাই, সোয়ারী হব না, তোমার মত কোচোয়ান হব। বাঁ হাতে লাগাম আর ডান হাতে চাব্ক তুলে নেব। কর্ম আর ধর্ম দ্বই ঘোড়া ছ্বটিয়ে দেব দ্বর্জার উৎসাহে। ছ্যাকড়া গাড়ি এ দেশ, শ্ব্ধ্ জাড্যের জড়িপিড, তাকে নিয়ে যাব রাজসিকতার রাজধানীতে। ঘোড়ার খ্রে-খ্রের গ্রেড়া-গর্মড়া হয়ে যাবে দারিদ্রা আর পরাধীনতার পাথর।

আমি এমনি হে°টে-হে°টেই চলে যাই।

কথাও কানে হাঁটে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ভাসতে-ভাসতে এসে পে**াছল** একদিন ঠাকুরের কাছে।

কি কথা?

নরেন বকে গিয়েছে। সংসারের দ্বঃখদ্দশা ভুলতে বিপথে পা বাড়িয়েছে। আরেক পা এগুলেই জাহান্নম।

ভবনাথ এসে কে'দে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। বললে, 'এমন যে হবে স্বশ্নেরও মগোচর।'

'কি হয়েছে?' ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন।

'নরেন যে এমন সর্বনাশ ঘটাবে—সেকি, আপনি শোনেন নি?'

'চুপ কর্। ফের নরেনের বির্দেধ কোনো কথা কইবি তোদের মুখ দেখবনা বলে দিলুম।'

রাত্রে চলে গেলেন মন্দিরে মায়ের কাছে। নরেনের জন্যে কাঁদতে, প্রার্থনা করতে।

আরো একবার গিয়েছিলেন। তখন তার বাপ বে'চে। কোথায় কোন বড়লোকের মেয়ের সপে নরেনের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন ঠাকুরের কানে এসেছে। তাহলে কি হবে, নরেনও যদি বাঁধা পড়ে যায়! চুপিচুপি মায়ের কাছে গিয়ে কে'দে পড়লেন। মা, বিষয়ী লোকের সপে কথা বলে-বলে জিভ জনুরে গেল, নরেন আর ভবনাথের মত গোটাকয়েক ছেলে রেখে দে আমার জন্যে, যাদের সপে কইতে পারি দ্বটো প্রাণের কথা, যাদের দেখে যাদের শনুনে স্নিশ্ব হতে পারি অমূতে—

মা বলে দিয়েছিলেন, ভয় নেই। হবেনা বিয়ে।

আবার তেমনি কে'দে পড়লেন মায়ের কাছে। মা. নরেন আমার এমন রাঙা চক্ষ্মর্ই, ডোবা পা্ত্রিগীর মধ্যে বড় দিঘি, সে কখনো বকে যেতে পারে? যে খাপখোলা তলোয়ার, তাতে কখনো ধরতে পারে মর্চে? সংসারে এমন কি মে হবন্ধন থাকতে পারে যে তাকে বশীভূত করবে? জলগা্ক্ম দিয়ে কি বাঁধা যায় হাতিকে? মা. তই বলে দে—

মা বলে দিলেন, ভয় নেই। নরেন নিমলে, নিম্ভি, প্রকৃতিবিকৃতিশ্ন্য। ধৌয়া

জ্ঞাদ-দেয়াল মলিন করতে পারে কিল্টু আকাশের কি করবে? পাশবন্ধ জীব নর ও, ও পাশমক্ত শিব।

কে এক ধনীর স্কুদরী মেয়ে নরেনকে পতির্পে বরণ করতে চায়। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে নরেনের দ্বিদিনের অবসান হবে। কে জানে এই দ্বিদিনিই চিরস্তন দাক্ষিণ্য। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল নরেন।

কিন্তু সেই মেয়ে দেখা করতে এল গোপনে। হয়তো সাক্ষাৎদর্শনে ফল ফলবে এই ভেবে। নরেন বিচলিত হলনা। কাঁদতে বসল মেয়ে। নরেন বিগলিত হবার নয়।

নিশ্চিশ্ত হলেন ঠাকুর।

আমি জানিনা ও কে! ও সংতর্ষির এক ঋষি। ওর পর্রুষের সন্তা, অখণ্ডের ঘর। ও স্বতঃসিন্ধ। কেশবের যদি একটা শক্তি থাকে নরেনের তেমনি আঠারোটা শক্তি আছে। কেশবের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে আর নরেন স্বয়ং জ্ঞান-ভান্। আর সকলকে সেবা করতে দিই, নরেনকে দিই না। ওরে আমিই যে তার সেবক, তার দাসান্দাস।

সবই জানি, তব্ মাকে জিগগেস করে পাকাপাকি নিশ্চিন্ত হল্ম। কিন্তু নরেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই?

এটা-ওটা অনুবাদ করে সামান্য কিছু মাঝে-মধ্যে রোজগার করছে বটে, কিল্তু তাতে সংসারের বিরাট গ্রাসের আচ্ছাদন অসম্ভব। কিল্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারি, কেন তবে জন্মালুম মানুষ হয়ে?

ঠাকুর বলেন, কে মান্ব? যে মান-হ্ম সেই। অর্থাৎ নিজের মান সম্বর্ণে বে সচেতন সেই মান্বনামবাচা। আর, মান অর্থ বেমন সম্মান তেমনি আবার পরিমাণ। অর্থাৎ দুই অর্থেই যে সজ্ঞান সেই মান্ব। অর্থাৎ যে জানে সে কে, সে কতটা। সে যে ছোট নয়, তুচ্ছ নয় সে যে অমৃত সে যে অনন্ত এই বোধে যে উম্বোধিত। সে যে শুধু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নয়, সে যে স্বয়ং বিশ্বনাথ এই সংক্ষায় যে চৈতনাময়।

পন্ননে শতচ্ছিত্র চেলী, প্রজার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভূবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। বললেন, আমাকে একখানা চেলি কিনে দিতে পারিস? ওটা পরে আর প্রজা করা যার না।

নরেন চোখ নামাল। দ্ব ম্বঠো ভাত যোগাড় করতে পারছে না, সে চেলি কিনে দেবে!

না বললেও পারতেন, মনে হ'ল ভুবনেশ্বরীর। কিল্ডু কেন কে জানে, মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে এল কথাটা। এখন আর প্রতিকার নেই। ছেলের মনে ঘা দিলেন অকারণে।

এর দিন দৃই পর দক্ষিণেশ্বরে এক ভন্ত মাড়োয়ারী এসে উপস্থিত। ঠাকুরের জন্যে এক থালা মিছরি এনেছে সঙ্গো। মিছরির উপরে একখানা গরদের কাপড়।

আর, সেই দিনই বলা-কওরা নেই, নরেন এসে হাজির।

নরেনকে দেখে ঠাকুরের খ্রিশ আর ধরে না। বলে উঠলেন, 'ওরে, নরেন এসেছিস ? আয়। আয় আমার কাছটিতে।'

পাশে এসে বসতেই ঠাকুর বললেন গলা নামিয়ে, 'শোন, এই গরদের কাপড় আর মিছরির থালা তুই বাড়ি নিয়ে যা।'

নরেন হেসে উঠল। মিছরির থালা নিয়ে আমি করব কি? আমি কি কচি খোকা?

'বেশ, তবে শুধু গরদখানা নিয়ে যা।' ঠাকুর পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন। আরেকবার হাসির রোল তুলল নরেন। বললে, 'আমি গরদ পরব নাকি শেষকালে?'

'ওরে তুই না। তোর মা পরবেন। পরে আহ্নিক করবেন।'

'মা?' নরেনের বৃকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

'হ্যাঁ রে, তোর মার প্রজোর চেলিখানা ছি'ড়ে গিয়েছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?' চমকে উঠল নরেন। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'যে করে হোক পেরেছি জানতে।' ঠাকুর উড়িয়ে দিতে চাইলেন কথাটা। বললেন, অনুনয় মিশিয়ে, 'তুই নিয়ে যা। তোর মাকে গিয়ে বল, আমি দিয়েছি।'

'আপনি দিলেই বা তা নেব কেন?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল নরেন।
'তার মানে?'

'মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি যখন সক্ষম হব উপার্জন করে কিনে দেব মাকে। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে যাব কেন?'

আহা, এই না হলে নরেন। তেজাদৃশ্ত প্র্র্থাসংহ! একবার না বলেছে তো. না! শ্নলে একবাব মরদের মত কথাটা! তোমার বলে নিতে পারবো না আমার বলে নেব। যাদ্ধা করে নেব না, নেব অর্জন করে।

কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এ°টে ওঠে কার সাধ্য।

পরিদন রামলালকে ডেকে বললেন, 'শিগগির করে থেয়ে নে। আর খেরে উঠেই এই গরদ আর মিছরির থালা শিমলেয় গিয়ে নরেনের মার হাতে দিয়ে আয়। খবরদার, আর কার্ হাতে যেন না পড়ে, স্বয়ং নরেনের হাতেও যেন নয়। ওরে শ্ব্ কর্মের স্পর্ধায় হবে না. কুপা চাই।'

ষেমন বলা তেমনি করা। দ্বপ্রের রোদে গৌব মুখার্জি স্ট্রিটে গ্যাসপোস্টের নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রামলাল। নরেন ষেই বেরিয়ে গেল অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোজা ঢ্বকতে পারল বাড়ির মধ্যে। আর ঢুকেই সটান ভূবনেশ্বরীর এলেকায়।

থালাশ্বন্ধ গরদ ভূবনেশ্বরীর হাতে পেণছে দিয়ে রামলাল বললে, ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে।

ঝর ঝর করে কে'দে ফেললেন ভুবনেশ্বরী। বললেন, 'এইখানে ছেলেকে কি বললাম তা দক্ষিণেশ্বরে ডক্ষানি টেলিগ্রাফ হয়ে গেল!'

প্রার্থনার মধ্যে যখনই আতিরি আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগে, নির্ভুল শন্নতে

## পান অন্তর্যামী।

না, নরেনের আর অভিমান নেই। সে শত্ত্বনো মাঠ কর্ষণাই করতে পারে কিন্তু আকাশ ভেঙ্গে কর্নার বর্ষণ যদি নেমে আসে সে তা ঠেকাবে কি করে?

আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর জানেন নরেন তামাক খায়। নিজের ছোট হুকোয় তাকে তামাক খেতে দিলেন। ওরে খা, খা, লঙ্জা নেই, আমি দিচ্ছি—

'মশাই, এত ভালবাসার কি হয়েছে?' কে একজন টিম্পনী কাটল। 'এদিকে আপনার হ‡কোটা যে এ'টো হয়ে গেল। ও যে হোটেলে খায়, ওর এ'টো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা, তোর কি রে?' ঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন। 'নরেন হোটেলে খাক বা ষাই খাক তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলেও খায় তাহলেও তুই নরেন হতে পার্রবিনে।'

তারপর নরেনকে ডেকে এনে শ্বেধালেন, 'তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দ্যাখ্, হাতি যখন চলে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চেচায়। কিন্তু হাতি ফিরেও তাকায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দে করে তুই কি মনে করবি?'

'মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'?

ঠাকুর হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'না রে, অত দ্রে নয়, অত দ্রে নয়।'

শ্ব ভালোবাসায় গলে গেলে চলবে না। বাজিয়ে নিতে হবে। যাচাই করে নিতে হবে। সহজে ছেড়ে দেব না। শ্ব্ব মন খ্রিশ হলেই হয়ে গেল তা হবে না, চম চক্ষ্বেও প্রসন্ন করা চাই।

এক হাতে টাকা আরেক হাতে মাটি নিয়ে গণ্গার পারে বসেছিলেন ঠাকুর। টাকা মাটি মাটি টাকা বলছিলেন বার-বার। কোন হাতে যে টাকা আর কোন হাতে ষে মাটি আলাদা আর কোনো চেতনা ছিল না। দুইই এক। সমতৃল্য তো বটেই, সমম্মল্য।

দ্বইই ছাড়ে ফেলে দিলেন গঞায়।

সেই থেকে ঠাকুর টাকাকড়ি ছুইতে পারেন না। কামনা আর কাণ্ডন দুইই ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু মুখের কথা মেনে নিতে রাজি নর্ন নিরেন। দেখতে হবে পরীক্ষা করে। ধরতে হবে কোথার রয়েছে কপটতা।

চুপিচুপি চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরটিতে উণিক মেরে দেখল ঠাকুর নেই। কোথার তিনি? কলকাতার গিরেছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

এইই উপযুক্ত সময়। কেউই জানতে পারবে না নরেনের কারসাজি।

ষর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করল নরেন। রুপোর টাকা। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। কেউ দেখতে পায়নি তো? ৪২ না, কেউ নেই ধারে-কাছে। সম্তর্পণে তারপর সরে পড়ল নরেন। সে তক্সাটেই আর রইল না। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী।

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। তাঁকে দেখে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। ভালোমান্বের মত মুখ করে নরেনও এসে দাঁড়াল এক কোণে। মনে-মনে আস্ফালন করতে লাগল এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। যত লম্বাই-চওড়াই।

ঘ্ণাক্ষরে কিছুই জানেন না ঠাকুর। যেমন নিত্য বসেন তেমনি বসলেন তাঁর বিছানায়। কিন্তু মৃহ্তুমান্তমধ্যে এ কী হল! যেন জন্বলত অজ্যারের মধ্যে বসেছেন এমনি আর্তনাদ করে উঠলেন। লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। এ কি, বিষান্ত কিছু হঠাৎ দংশন করল নাকি? ক্রুতব্যুত্ত হয়ে চার্রাদকে তাকাতে লাগল সকলে। কই কিছু দেখছি না তো কোথাও।

नरतन्हे भारा नज़न ना এक हुन।

একজন সহসা ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং-টং করে একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা কি ছিটকে পড়ল? একটা টাকা না? আশ্চর্য, বিছানায় এল কি করে?

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল নরেন।

পলকে ব্রুতে পারলেন ঠাকুর। নরেন আমাকে পরীক্ষা করছে। কোথায় বিরক্ত হবেন, তা নয়, আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

এই তো চাই। মুখের কথায় মেনে নিবি কেন? শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি যেমন করে শানের উপর আছডে-আছড়ে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্য চোখে দেখে নেয় মালের দোষ্ট্রাট। ভক্ত হয়েছিস তো বোকা হবি কেন? কেন পরের মুখের ঝাল খাবি? নিজে দেখে-শুনে ব্ঝে-সমঝে নিবি। হয় এসপার নয় ওসপার। সন্দেহ রাখবিনে। হয় স্বীকৃতি নয় প্রত্যাখ্যান। চলে আয় সত্যের স্থৈরে। সিম্পান্তের শান্তিতে।

नक्त्रीनात्रायण भार्षायाति अस्त्ररह मिक्करणन्तरतः।

এসে দেখলে ঠাকুরের বিছানা ময়লা। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তার স্কুদে তোমার সেবা চলবে।'

ঠাকুরের মাথায় যেন কে লাঠির বাড়ি মারল। টাকার কথা শানে প্রায় মাহামান হয়ে গেলেন। বাহাজ্ঞান ফিরে এলে বললেন, 'তুমি যদি অমন কথা আর মাথে আনো তাহলে আর এসো না এখানে। জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই। কাছে রাখবারও জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণ তখন আরেক বৃদ্ধি ফাঁদল। বললে, 'বেশ তো, আপনি না রাখ্ন, আপনার ভাগেন হাদয়ের কাছে রেখে যাই। সেই নাড়বে-চাড়বে, খরচ করবে।'

'তোমার কি ব্রন্থি! হ্দরের কাছে রাখা যা আমার কাছে রাখাও তাই।' লক্ষ্মীনারায়ণ তাকিয়ে রইল বোকার মত।

'হ্দয়ের কাছে থাকলে একে দে, ওকে দে, আমাকেই বলতে হবে।' ঠাকুর প্রাঞ্জল

করলেন কথাটা। 'আমার কথা মত না দিলে আমি হয়তো রেগে উঠব, নানারকম বিকার স্বর্ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আর্রাশর কাছে জিনিস থাকলেই ছায়া পড়বে। ও সব হবে না। ও সব মুখে এনো না খবরদার।'

দশ-দশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিলেন অক্লেশে। মথ্রবাব্ব তাল্ক-ম্লুক দিতে চেয়েছিলেন, হ্যাক-থ্য করে দিলেন।

অথচ সামান্য কটা টাকার জন্যে নরেন হা-পিত্যেশ করছে। দোরে-দোরে ঘ্রছে হন্যের মত।

এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। যে করে হোক ধরতে হবে জ্বোর করে। আদায় করে নিতে হবে। নইলে তিনি আছেন কি করতে? তিনি আপনার লোক থাকতে নরেনকে সইতে হবে অনটন?

'আপনার মাকে একবারটি বলন।'

'কি বলব?' ষেন কত অসহায় এমনি করে তাকালেন ঠাকুর।

'ষাতে আমার টাকা পয়সার কিছু সংস্থান হয়, স্থায়ী একটা চাকরি-বাকরি জোটে! মা-ভাই-বোনের কণ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরা-ভূতের মত।

'ওরে ওসব বিষয় বলতে পারি না মাকে।'

'ও সব বাজে কথা। আপনি বললে নিশ্চয়ই মা মূখ তুলে চাইবেন। বলতেই হবে আপনাকে।' নরেন পিড়াপিড়ি স্বর্ করল। 'নইলে ছাড়ব না আজ বিছ্বতেই। আপনার পা ধরে পড়ে থাকব।'

ঠাকুরের চোথ দর্নিট ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে জানিস না কতবার বলোছি তোর হয়ে। বলোছি মা, নরেনের দঃখকত দ্ব কর। নরেনকে টাকা দে, চাকরি দে—'

'বলেছেন?'

'কতবার বলেছি।'

'কী বললেন আপনার মা?'

'বললেন, তোমার ডাকে হবে কেন? যার অভাব সে এসে বলকে। সে এসে চা'ক।'

'সে কি, আমাকে বলতে হবে?'

'হাাঁ, তুই গিয়ে একবার বল। মার কাছে বসে মাকে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসেনা।'

'সে জন্যেই তো হয় না কিছু। তার জন্যেই তো এত কণ্ট। তুই মাকে মানিসনা বলে মা আমার কথাও কানে নেন না। শোন্।' নরেনের কাঁধে হাত রাখলেন ঠাকুর। 'আজ মণ্ণালবার। শৃভেদিন। রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপের যা চাইবি মার কাছে মা দিয়ে দেবেন।'

'সতাি ?'

'छूरे माथरे ना क्राया।'

এত সহজ সমাধান। শ্ব্ব প্রণাম আর প্রার্থনা! শ্ব্ব ক্বীকৃতি আর সমর্পণ্ড! এতেই ইন্দ্রনাভ!

রাত্রি এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর নরেনকে পাঠিয়ে দিলেন মন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর্। তারপর চা প্রাণ ভরে।

মন্দির নির্জান। চার দিক নিস্তব্ধ। নরেন ভবতারিণীর সামনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

ভূবন আলো করে আছেন মা। সমস্ত অপ্য থেকে যেন ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা। স্নেহপরিপূর্ণ বিশাল দুটি চোখে চেয়ে আছেন। যেন কোথাও শোকদ্বংখের লেশ নেই, নেই অভাবের মেঘছায়া।

তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নরেন। তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। হাসিম্থে সম্ভাষণ করলেন ঠাকুর। 'কি রে গিয়েছিলি নার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?'

'कि आफर्य', भव जून रास रान।' जन्मासत्र मण्टे वनाल नातन।

'ভূল হয়ে গেল কি রে! যা যা ফের যা। গিয়ে ফের প্রার্থনা কর।' ঠাকুর আবার তাকে ঠেলে দিলেন! 'কেন ভূল হবে? মাকে গিয়ে বল্, মা, আমাকে চাকরি দে, সুথৈশ্বর্য দে।'

নরেন আবার গিয়ে দাঁডাল ভবতারিণীর সামনে।

যেন চোখের উপর চোখ রেখে তাকালেন ভবতারিণা। যেন হাসলেন মৃদ্র মৃদ্র। দশদিক উজ্জ্বল হযে উঠল। মুছে গেল দৈনাকালিমা।

আবার ফিরে এল ঠাকুবের কাছে।

'কি রে. চেয়েছিলি?'

'পারল্ম না। বের্লনা মৃথ দিয়ে।' ম্টের মত তাকিযে বইল নরেন।

'তুই তো আচ্ছা বোকা দেখছি।'

'মাকে দেখামান্তই চোখে কেমন ঘোর লাগে। কি যে চাই তা আর মনে করতে পারিনা।'

'দ্রে ছোঁড়া। ঘোর লাগলেই বা তুই ঘ্রেরে পড়বি কেন? নিভেকে সামলে নিবি। মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি যা চাইবার। যা, আরেকবার যা। ঘাবড়াসনে—'

আরেকবার গিয়ে দাঁড়াল নরেন। দেখল চোখের সামনে সর্বকামবরদা বসে আছেন। যা চাইব তাই দিয়ে দেবেন অকাতরে।

আর দাঁড়াল না, আভূমি নত হয়ে পড়ল নরেন। বললে, মা. আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও। প্রণাম করতে লাগল বারে-বারে।

'কি রে চাইলি এবার?' বাস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন ঠাকুর।

भाषा नठ कत्रम नदान। वमला, 'हारेट मञ्जा कतम।'

'লজ্জা করল। লজ্জা করল।' আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেনের মাথায় হাত ব্রলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'যা. কিছ্ন ভয় নেই। মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপডের অভাব হবেনা কোন দিন।' সারা রাত কালীর গান গাইল নরেন। ঘুমুতে গেল সকালবেলা, দুপুর পর্যক্ত ঘুম।

'মাকে আগে মানতনা, কাল মেনেছে।' পর্রাদন বৈকুণ্ঠকে বলেছেন ঠাকুর। 'কন্টে পড়েছিল বলে পাঠিয়েছিল্ম মার কাছে। টাকাকড়ি সম্খসম্পদ বলে দিয়ে-ছিল্ম চাইতে। কিন্তু পাবল না, লঙ্জা করল! চেয়ে নিল জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য! কি মজা! কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে—'

### 25

মা মেনেছে নরেন।

অরণ্যকুটিল পাহাড়ের দেশে হাঁটতে-হাঁটতে তার মিলে গিয়েছে ঝরনা। স্বচ্ছকক্ষ্ব স্নিশ্বগান্তী প্রবাহিনী। জ্ঞান-তর্ক-সন্দেহ-বিচারের দেশে মিলে গিয়েছে তার ভক্তি, অচলা ভক্তি। বিগলিত তরলতা।

আর কি চাই ! মা আছেন আর আমি আছি।

নির্ভূষণ নিষ্কিণ্ডন শিশ্ব হয়ে মায়ের কোলে চড়ে বসেছে নরের ক্ষেম করীর খাসতাল্বকের প্রজা হয়েছে। এবার কে উচ্ছেদ করে! কে নামার কোল থেকে। কোল থেকে নামাবেই বা কোথায়। যেখানে নামাবে সেখানেই সায়েব কোল। মায়েব কোলের বাইরে অকুল বলে কিছু নেই।

কলকাতার চাঁপাতলায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের একটা শাখা বসেছে। বিদ্যাসাগরের স্পারিশে সে ইম্কুলে হেডমাস্টাব হল নরেন। বি-এ পাশ করেছে ভাবলে এবার আইন পড়ি। কালসাপ সবিকের দল পৈত্রিক বাড়ি-ঘর কেড়ে নিরেছে. ছিনিয়ে নিতে হবে সেই ন্যায় স্বস্থ। লড়তে হবে আইনের জোরে। নির্মান করতে হবে বে-আইনি।

কিন্তু কী হবে শ্ধ্ন শ্কনো কথাব বোঝা বয়ে? ঠাকুর বলেছিলেন না, চাল-কলাবাঁধা বিদ্যে দিয়ে আমি কী করব? আর মৈত্রেষী বলেছিল না ভারতবর্ষেব সেই শাশ্বতী বাণী, (বেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?)

'আমি পশুবটীতে বসে সাধন করব।' একদিন বললে এসে ঠাকুবকে। 'সে কি রে?' সন্দেহ কোত্হলে তাকালেন ঠাকুর।

'হাাঁ, এ জন্ম বরে ষেতে দেব না। যখন খবর একবার পেরে গেছি, যে করেই হোক বার করব তাঁকে। এ দেহের খনির ভিতর থেকেই উন্ধার করব সেই স্পার্মাণ।'

দীপ্ত চোথে হাসলেন ঠাকুর। শ্বধোলেন, 'পড়াশ্বনো ছেড়ে দিবি ?' 'ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে আরো কিছ্ব বেশি চাই।' 'সে আবার কি!'

'দেবেন, একটা ওষ্ধ দেবেন আমাকে?' হাত পাতল নরেন।

'কেন, কি হল তোর?'

'এমন একটা ওষ্ধ যা থৈয়ে সব ভূলে যেতে পারি। এ পর্যানত যা-কিছ্ পড়েছি যা-কিছ্ দিখেছি—সমঙ্গ । পড়াশ্নেনা ছেড়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু যা-কিছ্ এতদিন জেনেছি-শ্নেছি তা ছাড়ি কি করে? না ছাড়লে যে প্রাণ বাঁচে না।'

পশ্চবটীতে ধর্নি জেবলে সাধন করে নরেন। বাইরে যেমন আগ্নুন অন্তরেও তেমনি। পাবক শ্ব্যু জ্বলে না পবিত্র করে। শ্ব্যু দক্ষ্ব করে না দীপ্ত করে। অদৃশ্যকে দর্শন করায়।

মাস্টারি ছেড়ে দিল নরেন। ছেড়ে দিল আইন-পড়া। সিশ্বিও চাই না ঋশ্বিও চাই না, শ্বিধ তোমার দর্শন চাই। তুমি আমার চোথের জিনিস আমার স্পর্শের জিনিস হয়ে থাকা।

চোখের জিনিসে তুমি জ্ঞান, স্পর্শের জিনিসে তুমি ভক্তি। তোমাকে শ্ব্ধু দেখে ষোলআনা সূত্র নেই। পরিপূর্ণ আনন্দ তোমাকে ধরে।

আরেক দিন ছুটে গেল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমাকে সমাধিস্থ করে দিন।' ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'যেমন শ্লাকেদেবের হত। এক-নাগাড়ে পাঁচ-ছ দিন সমাধিতে ভূবে থেকে শরীর বাখবার জনৌ শানিকটা নেমে আসতেন। আবাব তক্ষানিই উঠে যেতেন উপরে। তেমনি ইচ্ছে করে আমার। দেহটাকে কোনো রকমে টি কিয়ে রেখে সমাধিতে ভূবে যাই।'

মুখের উপর ধিকার দিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! তোর এত ছোট নজর!'

স্তব্ধ রয়ে রইল নরেন।

'তুই শ্বধ্ব তোর নিজের ম্বন্তি চাস? আর এই যে সব অসংখ্য অসহায় জনগণ, তাদের কি হবে? তারা কোথায় যাবে?'

हुल करत तरेल नरतन।

ভৈবেছিল্ম তুই বিশাল একটা বটগাছের মত হবি আর কের ছায়ায় হাজার-হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা তোর কিনা এই ছোট নজব! আর সবাইকে বঞ্চিত করে নিজে শুধু রাজভোগ থাবি? সেই রাজভোগের ভাগ দিবিনে আর সবাইকে?'

নরেনের মুখে কথা নেই।

'শোন, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপ্জন—বৈষ্ণবধর্মের এই সারকথা। কিল্পু জীবে দয়া আমি বলতে পারব না। দয়ার মধ্যে একটা অহঙকারের ভাব আছে। যে অথী সে নিচে দাঁড়িয়ে আর যিনি দাতা তিনি যেন টঙে বসে। দ্র শালা! কীটান্কীট, তুই জীবকে দয়া কর্রবি? দয়া করবার তুই কে? তোর কিসের স্পর্ধা?' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর অন্রাগে গাঢ় হল ঠাকুরের : 'না, না, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রম্মা জীবে প্রেম জীবে সেবা। শুধ্ব অর্মান-অর্মান সেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। তথন সে সেবা প্রজা, সে সেবা আর্রতি!'

ঠাকুরের নতুন সাম্যবাদের মল্রে দীক্ষিত হল নরেন। মান্ত্রকে অমের ক্ষেত্রে

নামিরে এনে সমান করা নয়, অম্তের ক্ষেত্রে উন্নতি করে সমান করা। শৃংহ্
পঙ্কির সাম্য নয়, পাত্রের সাম্য। সকলে আমরা অম্তের সম্তান, ঈশ্বরের বিত্তে
আমাদের সমান অংশ, এই সাম্যবাদ।

ঈশ্বরকে কোথার খ্রেছ, বললেন তাই বিবেকানন্দ। বহুর্পে তোমার চোখের সামনেই তিনি বিরাজ করছেন। এদেরকে উপেক্ষা করে কোথার খ্রুছ সেই অশরীরীকে? হাতের কাছে রয়েছে যেসব দঃখ আর দ্বর্গত, পীড়িত আর বিশুত, তাদের সেবা করো, ভালোবাসো, হাত ধরে টেনে তোলো দৃঃখ আর দারিদ্রোর পঞ্চকুন্ড থেকে। সেই সেবা সেই ভালোবাসাই ঈশ্বরপ্রজা।

দিরা নর, শ্বেষ নর, দশ্ভ নয়—ভালোবাসা। আর, সংসারে কে না জানে ভালোবাসতে? সে শ্বের্ নিজেকে ভালোবাসা, নিজের স্বার্থবির্দ্থিকে ভালোবাসা। এবার একট্ব পরকে ভালোবাসতে শেখো। পরই পরম। পরকে ভালোবাসা মানেই পরমকে প্রেল করা।

ষো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—এ গানটা একদিন গেয়েছিলি না? আবার গা সেই গান। সব তিনি। কাঠে-মাটিতে তিনি থাকতে পারেন, রক্তে-মাংসে থাকতে পারবেন না? প্রতিমায় তাঁর আবির্ভাব হয় মান্ধে হবে না? তিনি-কে তুমি কর্। তিনি হচ্ছেন জ্ঞান, তুমি হচ্ছে ভালোবাসা। মান্ধকে যখন ভালোবাসতে পারবি তথনই তিনি তুমি হয়ে উঠবেন।

আমিই সেই, এ-কথা নয়। ও-ই সেই. এ কথাও নয়। তুমিই সেই, এইটিই আসল সাধন।

নরেন গান ধরল।

শনেতে-শন্নতে ঠাকুর সমাধিস্থ। বলেন, 'নরেনের গান শ্নলে আমার ভিতর যিনি আছেন তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

'নরেন আমার নিত্যসিম্ধ।' বলছেন ঠাকুর, 'জন্মে-জন্মে ঈশ্ববভন্ত। জনেকের সাধ্যসাধনা করে একট্র-একট্র ভন্তি হয়, নরেনের আজন্ম ভন্তি।'

সেই য়্বৈর কথা মনে করে। বিষ্কৃকে দর্শন করে বালক য়্বের বড় অহৎকার হয়েছিল। ভাবলৈ, এই একট্ব ডেকে এমনি কম সাধনার ঈশ্বর পাওয়া যার? এমন সময় নারদ এসে হাজির। এসো, আমার সংগ্য বেড়াতে যাবে চলো। হাঁটতে-হাঁটতে দ্বেজনে চলে এল একটা পাহাড়ের কাছে। মসত উচ্চ পাহাড়। শাদা ধবধব করছে। ধ্বের জিগগেস করলে, ওটা কি? নারদ বললে, হাড়ের পাহাড়। কার হাড়? মানুষের? হাাঁ, তোমার। বললে নারদ, যতবার আসা-যাওয়া করেছ সংসারে ততবারের হাড় ওখানে জমা আছে। এত? য়্বের মৃশে আর কথা নেই। আমি এতবার জন্মছি-মরেছি? মাথা হেণ্ট করল য়ুব। ধ্লো হয়ে গেল তার অহত্কার।

**কিন্তু লক্ষ জন্মে**ও নরেনের ভয় নেই।

'লাখ জন্ম হলেই বা আমার ভয় কি।' বললে বিবেকানন্দ, 'আমি ভব্তি নিয়ে থাকব। ভালোবাসার বেসাতি করব। আকণ্ঠ পান করব প্রেমস্থা।'

আবার বললে, আমি হব বৃষ্টিবিন্দ্র। বারে-বারে ঝরে পড়ব। কিন্তু সম্ভূত্রর ৪৮ মধ্যে নর। সমুদ্রে পড়লে আমি তো লুকত হয়ে যাব, সিন্ধুর মাঝে লয় হয়ে যাবে আমার বিন্দুসত্তা। আমি নির্বাণ চাই না, চাই না বিলুক্তি। আমি ঝরে পড়ব শুকনো-মলিন ধ্লির উপর। মুছে দেব তার দাহ, মিটিয়ে দেব তার তৃঞা। আর্দ্র করব সিন্ধ করব পবিত্র করব।

ঠাকুর বললেন, 'নিত্যসিন্ধ যেমন মোমাছি। কেবল ফ্রলের উপর বসে মধ্ব পান করে। নিত্যসিন্ধ হরিরস আস্বাদন করে বেড়ায় বিষয়রসের দিকে যায় না।'

'নরেন আমার খানদানী চাষা।' বললেন আবার ঠাকুর, 'বারো বচ্ছর অনাব্ছিট হলেও খানদানী চাষা চাষ ছাড়ে না। মা-ভাইয়ের কণ্ট শন্নে বলি, যা, কালীঘরে যা, যা চাইবি মা তাই দেবে। তা টাকাকজ়ি চাকরি-বাকরি না চেয়ে চাইলে কিনা বিবেক-বৈরাগ্য!'

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর, 'মা তোমাকে একটি শক্তি দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিল্তু মা দেখাচ্ছেন নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি।'

নরেন তো অপ্রস্তুত কিল্তু কেশব মহা খ্রিশ। পরশ্রীতে আনন্দিত হওয়াই উশ্বরভক্তি।

শেশবের বাড়িতে 'নব বৃন্দাবন' নামে নাটক হচ্ছে। তাতে এক সাধ্রর পার্ট নিয়েছে নরেন। ঠাকুর দেখতে এসেছেন। সাধ্র সাজে কেমন না জানি দেখতে হয়েছে নরেনকে।

'ঠিক হয়েছে। এই ঠিক হয়েছে।' রংগমণে নরেনের আবির্ভাব হওয়ামাত্রই ঠাকুর তাঁর সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে বলতে লাগলেন, 'এমনটিই সেদিন দেখিয়েছিল মা। এমনি হাবহা।'

নেমে আসতে সঙ্কেত করলেন নরেনকে। সঙ্কেতে কিছা হবে না। সোজাসাজি ডাকতে লাগলেন চে চিয়ে, 'ওরে নেমে আয়, কাছে আয় আমার, তোকে একটা দেখি ভালো করে।'

এমন অবস্থায় কখনো নামা যায় নাকি? নরেন রাজি হল না।

তখন কেশব পিড়াপিড়ি করতে লাগল। যাওনা নেমে উন্নি থখন বলছেন অত করে।

নেমে এল নরেন। বাাকুল হয়ে ঠাকুর তার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'দ্যাখ তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। এই আলখাল্লা এই পাগড়ি এই লাঠি। ঠিক-ঠিক মিলে গেছে। আহা, কী স্কুদর তোকে দেখতে হয়েছে নরেন!'

20

কই, নরেন কই? নরেনকে দেখছি না কেন?

সিমলেয় মধ্রায়ের গলিতে রাম দত্তের বাড়ি এসেছেন ঠাকুব। একঘর লোক অথচ নরেন নেই। একথালা বঞ্জন কিল্ডু ন্ন নেই। সেই তীক্ষাতম আম্বাদটি

## व्यहे ।

'তার মাধার অসম্খ করেছে।' বললে রাম দন্ত। 'সে কি?'

'মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে অন্ধকার ঘরে শ্বেয়ে আছে বাড়িতে। ভীষণ ষন্মণা।' কে আরেকজন বললে, 'আলোয় চোখ খ্বতে পারছে না।'

'ওরে তাকে কেউ এখানে ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর চণ্ডল হয়ে উঠলেন। কাতর মুখে বললেন, 'তাকে না দেখে যে থাকতে পারছি না।'

কালিপ্রসাদ আর নিরঞ্জন—ঠাকুরের আর দ্ই ভক্ত—গেল নরেনের বাড়ি। সিতাই তো। নিচের ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে তক্তপোষে শ্রের আছে নরেন। মাথায় গামছা বাঁধা। মুখে অস্ফুট আর্তনাদ।

'রামবাব্র বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন।' বললে কালীপ্রসাদ। 'তোমাকে দেখতে চাইছেন একবার।'

'আমার প্রণাম জানিও তাঁকে।' বেদনাচ্ছন্ন স্বরে নরেন বললে। 'বোলো আমি মাথা তুলতে পারছি না। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সাধ্য নেই উঠে বাস।'

'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি।'

'কিন্তু কি করে যাই। আলোয় তাকাতে পার্রাছ না। আলোয় চোখ খুললে আরো বেশি যন্ত্রণা!'

'কিন্তু ও সব আমরা শ্নাছি না।' দ্বই বন্ধ্ব পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'ঠাকুর যখন তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন তখন তোমাকে যেতেই হবে। যে করে হোক নিয়েই যাব তোমাকে।'

'চোখ খুলতে না পারলেও?'

'হ্যা। থাক না তোমার চোখ বাঁধা, আমরা দ্ব'জনে তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব রাস্তা দিয়ে।'

নরেন উঠল। চোখের উপর দিয়ে আঁট করে বাঁধন দিল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ধরো।'

কন্টের মধ্যে দিয়ে ডাকলে, হাঁটিয়ে নিয়ে চললে কন্টকের উপর দিয়ে। কিন্তু আমি জানি এই কন্টই তোমার কুপা, এই কন্টকেই তোমার কুসুমের অধ্যীকার।

অন্থের মত চোথ বন্ধ করে হাঁটি বা মোহান্থের মত খোলা-চোথের অহৎকারে. জানি, প্রভু, তোমারই ডাকে চলেছি, চলেছি তোমারই দ্রারে। পথ জানি আর না জানি, পথই আমাকে পথ দেখাবে। পথে যখন একবার নেমে পড়েছি তখন জানি ভূমিই পথ ভেঙে আসবে এগিয়ে, পথের দৈর্ঘ্য কমাবে, ক্লান্ত কমাবে। ভূমি তো শুধু পথের শেষে নও, ভূমি যে পদে-পদে।

নরেনকে দ্ব-বন্ধ্ব হাজির করল ঠাকুরের কাছে। সামনাসামনি বসিঙ্গে দিল। কি রে, কি হয়েছে তোর মাথায় ?' পদ্মহাতখানি সম্নেহে তার মাথায় ব্লিয়ে দিলেন।

ভোজবাজি হয়ে গেল। সকল বল্নগা উড়ে গেল কপ্রের মত।

আনন্দে চে চিন্ধে উঠল নরেন, 'এ কি, কি আশ্চর্য', আমার মাথায় আর বেদ্না নেই।' টান দিয়ে খুলে ফেলল গামছা। 'সত্যি, আলোর দিকে তাকাতে পারছি। সব দেখতে পারছি সহজে। এতট্কু কণ্ট নেই। ভার নেই। হালকা হয়ে গেলাম মুহুতে ।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

তবে আর কি। এবার আমার তানপ্রোটা নিয়ে এস। মৃক্তকণ্ঠ বিহওেগর মত আমি গান গাই। ভূভারহরণ আমার সর্বক্লেশ বিমোচন করেছেন। আর্তনাদকে রুপাশ্তরিত করেছেন সংগীতে।

তিন-তিনঘণ্টা পুরো গান গাইল নরেন।

চুম্বকই শ্বধ্ব লোহাকে টানে না, লোহাও চুম্বককে টানে। চুম্বক কি করবে যদি লোহাকে না পায়! গ্বন্থ কি করবে যদি তার শিষ্য না জোটে। যদি রসিক পাঠক না থাকে তবে কবির দাম কি। ভগবানও ব্যর্থ যদি তাঁর ভক্ত না মেলে! কৃপা যিনি ঢালবেন তিনি কী করবেন তাঁর অকৃপণ ভাশ্ডার নিয়ে যদি তাঁর না জোটে কৃপাপাত্র।

আমি-তুমি ছাড়া আর সেই কুপাপাত্র কোথায়! দিতে কুপা নিতে প্রসাদ!

'নরেন আমার খানদানী চাষা। বারো বছর অনাব্ ছিট হলেও চাষ ছাড়ে না।' বারে বারে বলেন ঠাকুর : 'কত ভক্ত কত কামনামাখানো জিনিস নিয়ে আসে আমার জন্যে। খেতে পারি না। আর কাউকেও দিই না, পাছে কামনার ছোঁয়ায় ভক্তির উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু নরেনকে দিই। নরেনের ঘব আলাদা থাক আলাদা। ও হচ্ছে জন্লন্ত দাবানল। জ্ঞানের দাবানল। কামনা-টামনা সব প্রড়ে ভঙ্মসাং হয়ে যায়। দেখছিস না ধ্যানের আবেশে চোখেব মণি উপর দিকে উঠেই আছে। ঘ্রমালেও দেখেছি একেবাবে বাজে না। ওর লক্ষণ সব মহাযোগীর মত। আহা, ভাইতেই তো এত আদর করি।'

প্রজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। আর ধ্যানসিন্ধ নরেন্দ্রনাথ।

ধ্যান নয় যেন আগ্রনের শিখা। কোথাও হাওয়ার রেখা পর্য নত নেই, একেবারে অচণ্ডল। গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যায় জানতেও পারেনা: গাথায় পাখি এসে বসে খেয়াল নেই। ব্যাধ পাখি মারবার জন্যে তাক করছে, লক্ষ্যও নেই কাছ দিয়ে রোশনাই-বাজনা গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে বরের শোভাযাত্রা চলে গেল। বর দেখলে? কোথায় বর? আমি শ্রুব্ আমার বরেণ্যকে দেখছি। আমার ঈশ্সিতকে। আমার লক্ষ্যন্থলকে।

চক্র আবর্তিত হচ্ছে একটি ধ্রুব বিন্দর্কে আশ্রয় করে। স্থিব বিন্দর্, কিন্তু নির্দেশ্যা। সেই স্থির বিন্দর্র নামই ঈশ্বর। সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধরে ঘ্রছে এই বিশ্বচক্র। ঠাকুর বললেন, যদি এমনি ঘোরো হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা ঘ্ররে পড়ে যাবে, কিন্তু একটা খ্লিট ধরে ঘোবো, পড়বেনা। বিশ্বসংসারও এই খ্লিট ধরে ঘ্রছে। খ্লিট ধরে ঘ্রছে বলেই পড়ছে না ছত্রখান হয়ে। এই খ্লিট ভগবান।

কী দেখছ? দ্রোণাচার্য জিগগেস করলেন অর্জনকে। চারদিকে এই ষে

বন-বনানী প্রান্তর-কান্তর, তা দেখছ। অর্জ্রন বললে, না। রাজা-রাজড়ারা এসেছেন, তাঁদের দেখছ? উত্তর হল, না। চক্র দেখছ? না। পাখি দেখছ? না। তবে কী দেখছ? পাখির চক্ষ্র দেখছ।

যেই পাখির চক্ষ্ম দেখল অমনি লক্ষ্যভেদ করল অর্জ্মন।
তেমনি যদি জীবনের লক্ষ্যভেদ করতে চাও তো ঈশ্বরকে তাক করো।
কী জীবনের উদ্দেশ্য? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হেসে-খেলে বয়ে যাওয়া? তার মানে যে কটা দিন বে'চে আছি স্ফর্তি করে যাওয়া? বেশ, মেনে নিল্ম, আনন্দই জীবনের উদ্দেশ্য। আনন্দই যথন জীবনের উদ্দেশ্য তথন প্রতি মৃহ্তের্ত অধিকতর আনন্দই জীবনের নিশানা। এক শৃংগ থেকে আরেক তুংগতর শৃংগ। কোথাও থামা নেই, আর নয় আর নেই বলে বসে পড়া নেই। মাত্রাহীন যাত্রা। আরো চাই আরো চাই। আরো আলো আরো সম্থ। অধিকতরোর সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি মৃহ্তের্ত কোথাও না কোথাও এক অধিকতম এক পরমতমকে সংকত করছি। অধিকতম সম্থ, পরমতম শান্তি। তার নাম দিবিনে একটা? সেই অধিকতম সম্থ সেই পরমতম শান্তির নামই ঈশ্বর।

তবে জীবনের উদ্দেশ্য, এক কথায়, ঈশ্বরলাভ।

ঈশ্বর কি বাইরের জিনিস যে তাকে পাব? ঈশ্বর ভিতরের জিনিস, তাকে উম্বার করব, উম্বাটিত কব্য। ঈশ্বর পাব না, ঈশ্বর হব। হওয়াই পাওয়া।

একট্খানি হওয়া মানে আরো একট্খানি পাওয়া। আরো একট্খানি হওয়া মানে আরো একট্খানি পাওয়া। বড় হওয়া ভালো হওয়া। বৃহৎ হওয়া মহৎ হওয়া। বৃহতের ও মহতের শেষ সীমাই ঈশ্বর।

'অন্যেরা ডোবা প**ু**ষ্করিণী, নরেন বড় দীঘি, যেন হালদার পুকুর।' বললেন ঠাকুর, 'অন্যেরা কলসী ঘটি, নরেন জালা।'

কেউ কলায়ের ডালের পোর, কেউ নারকোলের পোর, কেউ বা ক্ষীরের পোর। নরেন আমার ক্ষীরমোহন।

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।'

সন্ধ্যের পর সেদিন ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। কিন্তু গাড়ি যোগাড় হচ্ছে না।

'তাই তো কার গাড়িতে যাই!' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করছেন ঠাকুর।

সে একটা ব্যবস্থা হবেই। ঠাকুর যদি মনস্থ করে থাকেন কলকাতায় যাবেন তা কখনো অপ্রেণ থাকবেনা।

প্রদীপ জনালা হল ঠাকুরের ঘরে। মন্দিরে শ্রের্ হয়েছে আরতি। রশন্নচৌকি বাজছে। এসেছে শ্যামস্কর সন্ধ্যা। নামকীতনি করছেন ঠাকুর। ছোটখাটটিতে বসে মায়ের ধ্যান করছেন।

আরতির ঘণ্টা থেমে গেল। ঠাকুর উঠে পাইচারি সূর্ করলেন। অনেক ভন্ত এসেছে, মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন দ্-একটা। আর থেকে-থেকে মাস্টারকে বলছেন, কই, গাডি কই? গাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, না, আর কিছুর জন্যে? এমন সমর—মহাযান—স্বয়ং নরেন এসে উপস্থিত।

'এসেছিস, তুই এসেছিস?' ঠাকুর ছুটে এসে ধরলেন নরেনকে। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ধারা তার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। স্নেহভরা বিহুত্বল কশ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এসেছ, তুমি এসেছ!'

নরেন এসেছে, আর কি কলকাতায় যাওয়া যায়! মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর: 'কি লো! আর কি কলকাতায় যাওয়ার কোনো মানে হয়?'

গাড়ি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেত, আর এ বৃহৎযান নরেন, এ আমাকে নিয়ে যাবে প্থিবী ছাড়িয়ে, আকাশের ওপারে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের দেশে, কে জানে কোন নিষেধহীন নিমেষহীন স্তশ্ধতায়!

### 28

রাম দত্তের বাড়ির চাকর লাট্—দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সেবায় লেগেছে। ঠাকুর তাকে ডাকেন লেটো। আর নরেন ডাকে, শেলটো।

'ওরে শেলটো, এক কলকে তামাক ভালো করে সেক্তে খাওয়া না।' হৃত্যু করে নরেন।

তথ্যনি তামিল করে লাট্। যে যা বলে তাই সে কবে দেয়। লোকসেবাই তার ঈশ্বর-আরাধনা।

প্রথম যখন যোগীন এল ঠাকুরেব কাছে, বললে, আমি থাকব আপনাব এখানে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, রাতে কি খাস?

'আধসের আটার রুটি আর এক পোয়া আলুব চচ্চড়ি।' যেগান বললে।

'তোকে আমার সেবা করতে হবেনা। বোজ আধসেব ময়দা, অত বাপত্ যোগতে পারবনা। তার চেয়ে বরং তুই বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে এখনে আসিস।'

লাট্বও খ্ব থেতে পারে। একসের দ্ব-সের আটা একেকবেলা উড়িয়ে দেয। 'থাওয়া কমা, খাওয়া না কমালে ধ্যানধাবণায় মন বসবেনা।' এমন খাওয়া কমিয়ে দিল লাট্ব, খিদের চোটে পেটে ব্যথা হবার যোগাড়। তখন আবার তিবস্কার। 'ওবে অতটা ভালো নয়। শরীর রাখবার জন্যে যতট্বকু দরকার ঠিক ততট্বকু খাবি। দিনে বার্দেঠাসা করে খেতে পারিস, কিন্তু খববদার, রাতে একেবারে হালকা।'

শরীর তো বীণা। তাকে যদি না বে'ধে নিস জোর করে, ঈশ্ববস্বলহরী ফটেবে কি করে?

কিন্তু নরেন? নরেনের কথা আলাদা, থাক আলাদা। সে তা রোগী নয় যে তার পথ্য বরান্দ হবে। সে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নি। সব পরিপাক করে নেবে, আত্মসাং করে নেবে।

'ওগো নরেন আজ এখানে খাবে।' নহবংখানায় শ্রীমাকে উদ্দেশ করে বলছেন

ঠাকুর, 'মোটা-মোটা আটার রুটি করো আর ছোলার **ডাল। রুগীর পথ্যি হয় না** ষেন।'

দক্ষিণেশ্বরে মাংস রামা হচ্ছে সেদিন। সেদিকে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর দেখে ফেলেছেন।

'কি হচ্ছে রে?'

'মাংস রাহ্না হচ্ছে।'

'মাংস ?'

'হ্যা, নরেন খাবে।'

আর কথা নেই। যখন নরেন খাবে তখন আর কথা কি। আর সব কলসী ঘটি, নরেন জালা। অন্য পদ্ম কার্ দশদল কার্ ষোড়শদল কার্ বা শতদল। কিল্তু পদ্মমধ্যে নরেন সহস্রদল।

'ওকে অনেক কাজ করতে হবে।' আপন মনেই যেন বলছেন ঠাকুর, 'একট্র খাওয়া-দাওয়া না করলে পারবে কেন? ওর মধ্যে জ্ঞান-র্ফান জন্দছে, ও ষা খাবে সব হক্তম হয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না।'

কত ভক্ত কত কিছু কামনা করে ভোগ দেয় ঠাকুরকে। সে সব অশন্ধ ভোগ। সে সব ফেলে দেওয়া উচিত আগন্নে। কিন্তু এত ভালো-ভালো খাবার নন্ট করে দেওয়া হবে? কেন, নরেনকে খেতে দাও, নরেন খাবে। বললেন ঠাকুর। নরেনদ্র পবিত্র পাবক। সর্বসহ, সর্বদহ বিশান্ধাত্মা।

থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন সেখানেও ঠাকুরের প্রথম জিজ্ঞাসা : 'ওহে নরেন্দ্র এসেছে ?'

'আল্ডে হ্যাঁ, এসেছে। বসেছে ঐ দিকে।'

ঠাকুর হাসলেন, স্ক্রুথ হলেন। ওরে ও আমার বল. ও আমার আশ্রর-আশ্বাস। অভিনয়ের শেষে গিরিশ ঘোষকে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'এ কি তোমার থিয়েটার, না, তোমাদের?'

'আল্ডে. আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমাদের কথাটিই ভালো।' বললেন ঠাকুর, 'আমার বলা ভালো নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি। এ সব হীনবুণিধ অহঙেকরে লোকে বলে।'

আমি নিজেই এসেছি! কি আশ্চর্য, তৃমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছ পৃথিবীতে? নির্বাচন করে নিয়েছ তোমার বাড়ি-ঘর, তোমার জাতি-কুল, তোমার বাপ-মা, তোমার পরিধি-প্রতিবেশ! কোথা থেকে তোমার আরুল্ড, এবং কবে থেকে? তোমার ইচ্ছেতেই তোমার মৃত্য়ে? আর, ঠিক তোমার মনোনীত সময়ে? যখন প্রথমে ও শেষে কোথাও আমি বলে কিছ্ নেই, শৃথ্য মাঝখানের এই সেতুপথটিতেই অহংকর্তৃত্ব? কি সাধ্য তৃমি এক পা ফেল তোমার নিজের ইচ্ছের? তৃমি নিজেই এসেছ? পথে ঠিক ঠিক গার্মড়-ঘোড়া চলেছিল, পথ পিছল ছিলনা, তৃমি আছাড় পড়নি, ঘটেনি কোনো দৃশ্বটনা—তবেই না তোমার আসা! তাই তোমার ইচ্ছে নর.

তার ইচ্ছে, তার কুপা।

বাড়ি থেকে বৈর্বার সময় দ্র্গা-দ্র্গা বির্ল, কিন্তু সমস্ত বিপদ থেকে উম্থার পেয়ে নির্বিঘ্যে বাড়ি ফিরে এসে আর বলিনা দ্র্গা-দ্র্গা। আমরা এমন অকৃতজ্ঞ। সব বদি তাঁরই কুপা, তবে সে কুপা আকর্যণ করব কি করে?

কর্ম করে। কৃ—কর; পা, পাবি। চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তুই ষদি বসে থাকিস ভগবানও বসে থাকবেন।

কৃপা যে নিবি, পাত্র চাই। শ্ন্য পরিচ্ছর পাত্র চাই। পাত্র যদি বাসনায় প্র্ণ হয়ে থাকে তাতে স্ধাসার নিবি কি করে? পাত্র শ্ন্য কর্। অনেক ক্রেদ অনেক গাদ জমে আছে, তাকে মার্জন কর্। বাসন মাজবার জন্যে শক্ত একটা ঝামা চাই। কর্মই তোর সেই ঝামা। কর্ম করে-করে শ্ন্য কর্ শ্ব্ধ কর্ নিজেকে, দেহ-মনকে প্রসাদধারণের পবিত্র পাত্র করে তোল্।

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হাাঁ, তাই।' সায় দিলেন ঠাকুন। 'তবে কোথাও বিদ্যাব খেলা কোথাও অবিদাৰে।'

'সবই বিদ্যাব।' নরেন জোর গলায় বললে।

'হাা, ওটি চরম জ্ঞানের অবস্থা—' সায় দিলেন ঠাকুর।

नरतन स्मरे श्रक्षवलग्ट खान।

থিয়েটারের বসবার ঘবে কথা হচ্ছে। ঠাকুব বললেন, 'একট্র গান গা!'

নরেন গান ধরল . 'চিদানন্দ সিন্ধনীরে প্রেমানন্দ লহরী।' গানের এক জায়গায় আছে, 'মহাযোগে সম্দায় একাকাব হইল—দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘ্রিচল—' তথন ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এইটিই জ্ঞানের অবস্থা। তথন সবই বিদ্যা, সবই ঈশ্বরময়—'

ঠাকুরকে থেতে দিয়েছে। তথ্নি নরেনেব খোঁজ। 'নরেন খা. নরেন খা।'

শ্বধ্ব নরেন খা।' শোভাবাজারের বাজাদের বাড়ির ছেলে যতীন দেব ছিল সে-আন্ডায়, সে বলে উঠল : 'আর আমবা শালারা ভেসে এসেছি।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাস, সেখানে দেব'খন খেতে।'

'সে জন্যেই তো দেবেন মজ্মদারের অভিমান।' গিরিশ বললে, 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। তা আমরা গিয়ে কি করব!'

নারেনকে বেশি ভালোবাসি। কি করব, ভালোবাসি। ভালোবাসি—এর উপরে কি আর কোনো কথা আছে। কেশব সেনকেও ভালোবাসি। হাজরা বলে, কেশব সেন রজোগ্নণী লোক, টাকা-কড়ি মানসম্প্রম আছে, তাই তাকে ভালোবাস। ঠাকুর বললেন, 'তা নয় ব্রুজন্ম কিশ্তু হরীশ, নোটো ওদের ভালোবাসি কেন? আর নরেন, নরেনকে কেন ভালোবাসি! তার তো কলাপোড়া খাবারও ন্ন নেই।'

সেই নরেনই একদিন ঠাকুরকে চেপে ধরল : 'কে বলে তোমার ঈশ্বর দরাময়? সে বদি দরাময়ই হবে তবে পৃথিবীতে এত দঃখদারিদ্র কেন, কেন এত অসামঞ্জস্য.

কেন এত নিষ্ঠ্যরতা?'

এক মুহুর্ত তার চোখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কথা কোসনে। স্তব্ধ হ। আকাশের দিকে তাকা।'

আকাশের দিকে তাকালে কি দেখব? দেখব অনন্ত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অজ্জের অপরিমেয় মৌন সম্ভাষণ করছে আমাকে। দেখব নক্ষত্রকণিকার মণিকা জন্লছে অগণন। একটা-দন্টো, বিশ-প'চিশ, শ-দন্শো নয়—লাখ-লাখ কোটি-কোটি। একটা স্র্, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রবতারা বর্নি, তাদের দিয়ে না-হয় কিছ্ন-না-কিছ্ন কাজ হয় সংসারের,—কিন্তু এতগর্নল তারা দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? কয়েক ঝাঁক কম হলেই বা ক্ষতি কি ছিল! কেন অসংখ্য হল? অসংখ্য কি অনিয়মের ফল, না, নীতির ও শৃভ্খলার? এখন এই অনতহীনকে ক্ষান্তিহীনকে দেখ, আর, ভাবো এই অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্থিবী কতট্বু । এক দানা সর্মে, এক কণা ধ্লি। তার মধ্যে তুই। তোর মান্তিজক, তোর হৃৎসপন্দন, তোর প্রশন, তোর অভিযোগ! কথা কোসনে।

কর্ম কর্, কর্ম করে আকর্ষণ কর্ রুপা।

জীবনের পরম স্তব্ধতায় সেই মহামোনের উত্তর দে। তিনি সম্বোধন তুই প্রতিধর্নি।

সেই ঠাকুরকে কে-একজন সেদিন খ্ব নিন্দা করল নরেনের সামনে। গে'য়ে। মুখখু বামনুন, তার আবার জ্ঞানগিম্য কি। তার আবার কথার মূল্য!

প্রথমটা নরেন খানিক তক' করলে। কিন্তু লোকটি উকিল, তকে' পরাসত হবার পাত্র নয়। শেষে ছেড়ে দিল নরেন, এমন ভাব করল যেন সে মেনে নিয়েছে উকিলকে। উকিল হাসতে-হাসতে চলে গেল।

চলে খেতেই তেড়ে এল লাট্। বললে, 'আপনি ঠাকুবের নিল্দে মেনে নিলেন?' ওরে ধোঁয়া কি আকার্শকে ময়লা করতে পারে?' নরেন বললে, 'ওর সঙ্গে ব্যা তর্ক করতে গেলে আমার কত সময় নদ্ট হয়ে যেত বল দেখি। একট্ব মেনে নিল্মে লোকটা খ্রিশ হয়ে চলে গেল। অল্পে একটা লোককে খ্রিশ করতে পারলে মল্প কি।'

'হায়রে অলপ বিশ্বাস!' ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'তাঁর কৃপায় ব্রহ্মান্ডম্ গোল্পদায়তে। আমাদের আর কি চাই! তিনি শরণ দিয়েছেন, আর চাই কি! ভক্তি নিজেই যে ফলস্বর্পা। যিনি খাইয়ে-পরিয়ে ব্লিখবিদ্যে দিয়ে মান্য করলেন, যিনি আত্মার চক্ষ্ম খলে দিলেন, যাঁকে দিন-রাত দেখলে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, ব্লেখ, যীশ্র, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি! অমন ঠাকুরের দয়া ভোলো! দেশে-বিদেশে নাস্তিক-পাষণ্ডে তাঁর ছবি প্রেজা করছে—আর তোদের মতিশ্রম হয় সময়ে সময়ে! তেনের জন্ম ধনা, কুল ধনা, দেশ ধন্য যে তাঁর পারের ধ্রেলা পেয়েছিস।'

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে, আপনি প্রভূ স্থিতি বাঁধন পরে বাঁধা স্বার কাছে।

ঠাকুর বললেন, আমি মৃত্তি চাইনা, ভক্তি চাই। আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালোবাসি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আমি বৃণ্টিবিন্দৃ হতে চাই। বৃণ্টিবিন্দৃ হয়ে সমৃদ্রে ঝরে পড়ব না। ঝরে পড়ব মাটিতে। ঝরে পড়ে ধৃয়ে দিয়ে যাব এক কণা ধালি। মৃদ্রে দিয়ে যাব এক কণা পিপাসা।'

'আমি মৃত্তি দিতে কাতর নইরে শৃদ্ধা ভত্তি দিতে কাতর হই।' ঠাকুর গান ধরলেন: 'ভত্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, তারে কে বা পায়, সে যি ত্রিলোক-জয়ী।'

মৃত্তি দিলেই তো নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্জাট নেই ঝামেলা নেই। কিন্তু ভব্তি দিলে মৃত্তিকলা, ভগবানের সর্বদা থাকতে হয় ভব্তের সংখ্যা উঠতে-বসতে। পদে-পদে। সম্পদে-বিপদে।

ভক্তি ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বোঝে না, জানতেও চায় না। সে শ্ব্ধু মাধ্র্যের কারবারী, তার তৃষ্ঠি শ্ব্ধু উপভোগে, আগ্বাদনে। সে এ হিসেব করে না তার মা কত র্পসী না বিদ্বুষী, তার কাছে মা মা, সব হিসেবের পার, সব সময়েই মিষ্টি। মায়ের ধন-রত্বর দিকে সে তাকায় না, সে তাকিয়ে থাকে মায়ের হাসিটির দিকে।

আর কর্ম? কর্ম ২চ্ছে প্তা। ভগবানের প্রীতিব জন্যে যে কর্ম সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রা।

অংরেক বথা ব্ৰেছি যে, পরোপকারই ধর্ম। বললেন বিবেকানন্দ : 'বাকি যাগসজ্ঞ সব পাগলামো। নিজের মুক্তি ইচ্ছাও হানায়। যে পরের জনো সব দিয়েছে, সেই মৃত্ত। আব ধারা, আমার মুক্তি, আমার মুক্তি করে দিনরাত মাথা ভাবায় তারা ইতোনগ্টস্ততোশ্রুটাঃ হয়ে ঘুবে বেডায়।'

আবার ডাক দিলেন : 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা. ঘরে ঘরে যা. লোকহিত জগতের কল্যাণ কব- নিজে নরকে যাও, পরের মারি হোক—আমার মারির বাবা নির্বংশ। নিজেব ভাবনা যথনি ভাববে তথনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী সদা ত্যাগ করেছ এখন শান্তির ইচ্ছা, মারির ইচ্ছাটাকেও তাগ করে দাও তো বাবা। কোনো চিন্তা রেখ না। নরক-স্বর্গ ভিত্তি বা মারি সব ডোপ্ট কেযার। আব ঘরে ঘরে নাম বিলোও দেখি বাবাজী। আপনার ভালো কেবল পরের ভালেয় হয়. আপনার মারি ও ভিত্তিও পরের মারি ও ভিত্তিত হয়। তাইতে লেগে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'

বীরভক্ত কে? মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মবণ-মনন করে। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, সে শ্বসাধনার মত। শবের উপরে বসে সাধন করবার সময় শবের মুখে মাঝে-মাঝে জল-ছোলা দিতে হয় নইলে সাধকের ঘাড় মটকে দেবে। তাই পরিবার-পরিজনের খাবার যোগাড় করো তারপর বোসো তোমার সাধনায়। ঘরে চাল নেই, উপাসনা অসম্ভব। পেটে ভাত নেই, কিসের ভক্তি? তবে ঘরে চাল আর পেটে ভাত হলেই সমস্ত হল না—চাই ভালোবাসা, সমস্ত ব্যঞ্জনের যা নুন, সমস্ত মাল্যের যা প্রন্থি।

আর সম্ম্যাস? বেপরোয়া হয়ে উ'চু তালগাছ হতে ঝাঁপ দেবার নাম সম্ম্যাস।

'গের্য়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব—আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খাদেবো ভব—দরিদ্র মুর্খা অজ্ঞানী ও কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্মা জানিবে।'

'নরেনের খ্ব উচ্চু ঘর।' বললেন ঠাকুর, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না। আমি ওকে ভূলিয়ে রেখেছি। ওর চাবি আমার হাতে।'

একদিন বললেন, 'তুই যদি চাস কৃষ্ণকে দেখতে পারিস।'

এক কথায় উডিয়ে দিল নরেন। বললে 'আমি কিণ্ট-ফিণ্ট মানিনা।'

আর একদিন বললেন ঠাকুর, 'আমার তো সিম্ধাই করবার জো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করব, কি বলিস?'

আবার উড়িয়ে দিল এক কথায়। নরেন ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'না ওসব চলবে না।'
'কাউকে কেয়ার করে না।' বলছেন ঠাকুর, 'কাপ্তেনের গাড়িতে যাছিল, কাপ্তেন
ভালো জায়গায় বসতে বললে, তা চেয়েও দেখল না। আমারই অপেক্ষা রাখে না,
অন্যলোকে কা কথা! আবার যা জানে তাও বলে না। পাছে আমি লোকের কাছে
বলে বেড়াই নরেন এত বিম্বান। মায়া নেই মোহ নেই বাধা নেই বন্ধন নেই।
তারপরে কত গ্রে। যেমনি গাইতে-বাজাতে তেমনি লেখাপড়ায়। তা আমার কাছে
বেশি আসে না। তা ভালো। বেশি এলে আমি বিহ্নল হই।'

সেদিন বলছেন, 'মনে-চারটি সাধ উঠেছে। বেগনে দিয়ে মাছেব ঝোল খাব। শিবনাথের সংগে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে দেখব। অর্ন্থীমর দিন তল্তের সাধকেরা কারণ পান কববে তাদের প্রণাম করব।'

নরেন কাছে বসে। হঠাৎ তার দিকে দৃণ্টি পড়ল। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন, নবেনের হাঁটুতে পা রেখে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর সেদিন বসলেন নরেনের পিঠের উপর।

ভবনাথের সঙ্গে গল্প করছে নরেন। ঘরের মেঝেয় মাদ্র পাতা। তাতে শ্রেম-শ্রে গল্প করছে দ্ব'জন। গল্প করতে-করতে কখন উপ্র্ড় হয়েছে নরেন, হঠাৎ ঠাকর তার পিঠের উপব এসে বসলেন। আর বসেই সমাধিক্থ।

সেদিন একেবারে ঘাডের উপর।

ঠাকুরের জন্মোংসব হচ্ছে। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে। নরোত্তম কীর্তন গাইছে, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠমিলন পালা। কিন্তু সবই আল্মনি, নরেন এখনো আসেনি। 'কই নরেন এল না?' বারে-বারে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন ঠাকুর।

আবার বলছেন, 'ওরে তোরা আর কিছন নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর

এই টানট্যকু নে।'

সেই একাগ্র তন্ময়তা ! পরমবিরাম সম্দ্রের জন্যে যেমন নিঝরধারার ব্যাকুলতা । নরেন এসেছে, নরেন এসেছে । তত্তধ্লি রুক্ষ ডাঙায় নেমেছে স্নেহব্ণি । যেই প্রণাম করতে নিচু হয়েছে নরেন, ঠাকুর তার কাঁধের উপর চড়ে বসলেন । 'তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে যাস ?' জিগগেস করলেন একদিন । 'তা যাই মাঝে মাঝে ৷' বললে নরেন ।

'কিন্তু ওর থাক আলাদা। ওর হচ্ছে রাবণের ভাব। ভোগও করবে আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার সংগ ছেডেছে গিরিশ।'

'তা রশ্বনের বাটি যতই ধোওনা কেন গন্ধ একট্ব থাকবেই।'

'কিন্তু আজকাল আপনার চিন্তাতেই মশগলে।'

'ও যা আজকাল বলে তার সঙ্গে কি তোর মিল হয়?' ঠাকুর তাকালেন কৌত্তলী হয়ে।

'আপনাকে ওর অবতার বলে বিশ্বাস।' নরেন বললে, 'কিন্তু আমি কিছু বলিন।'

'কিন্তু ওর খুব বিশ্বাস!'

দীপ আর শিখা। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। হাল আর পাল। চাকা আর তার মধ্যবিন্দু।

অজ্ঞাতসম্দ্রে নিশ্চয়ই কোথাও কলে আছে এই আমার মহৎ সম্বল। এই আশ্চর্য প্থিবীতে আমার অস্তিত্বও একটা আশ্চর্য বাপোব। সমস্ত জীবন দিয়ে ঘোষণা করতে হবে সেই আশ্চর্যকে এই আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা।

মনে সংকল্প করবে বাক্যে উচ্চারণ কববে আর কর্মে তা সুসিম্ধ করবে।

সেবার বলরাম বোসের বাড়ি খেতে বসেছেন ঠাকুব, খেতে-খেতে নরেন-নবেন বলে কাতরতা। ওরে, নরেন কোথায় বসেছে ' ঐ যে, প্রথম স্পর। ঠাকুব একবার তাকে দেখেন আবার খান: হঠাৎ পাত থেকে দই আর তরম,তের পানা নিয়ে নরেনের কাছে উপস্থিত। বললেন, 'নরেন তই একটু, খা।'

মুখ ফিবিয়ে নিতে পারল না নরেন। হাতে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, সানন্দে তা গ্রহণ করল। আর ঠাকুর আবাব তাঁর নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

হীরানন্দ এসেছে ঠাকুরকে দেখতে. তাঁর অস্থ শ্নে। কলকাতাব কলেজে লেখাপড়া শিখে হীরানন্দ দেশে গিয়েছিল, এবার আবাব ফিবেছে কলকাতা। সিন্ধ্দেশের ছেলে, কোথায় কলকাতা, কোথায় সিন্ধ্ন ঠাকুরের টানে দ্বতর বাবধান সংক্ষিণত হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরের বড় সাধ, নরেনের সঙ্গে হীরানন্দের একট্ কথা হয়। একট্ বা তর্ক হয়। বেশ লাগবে ওদের কথা শুনতে।

ভোমরা দ্'জনে একট, কথা কও। নরেন আব হীবানন্দকে বসালেন তাঁর

# পাশটিতে।

হীরানন্দ নরেনকে প্রশন করল : 'আচ্ছা, ভক্তের এত দঃখ কেন?'

কি মধ্ময় কণ্ঠস্বর! শা্ধ্র একটা প্রশেনর জন্যে প্রশন নয়। অশ্তরে বহাুসণ্ডিত ভালোবাসা থাকলেই ব্রাঝি কণ্ঠস্বর এমন গাঢ় হয়। শা্ধ্র সামান্য একটা উচ্চারণেই উপলব্ধির পরিচয়।

নরেন খেপে উঠল। বললে, 'আমার তো মনে হয় এ জগং এক শয়তানে তৈরি করেছে—'

भान्ज्यद्व रामल रौतानन।

'আমি যদি হতাম আমি এর চেয়ে ঢের ভালো স্থিট করতে পারতাম—'

'কিন্তু দৃঃখ না থাকলে কি স্বখবোধ হবে? মন্দ না থাকলে ভালোর দাম কি?'

'কি উপাদানে স্থি করতে হবে তা আমি বলছি না।' নরেন বললে, 'তবে যা দেখতে পারছি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত মোটেই ভালো নয়। তবে এক কথা।' তাকাল ঠাকুরের দিকে: 'তবে যদি সবই ঈশ্বর এ বিশ্বাস করা যায়, পাপ-প্র্ণা শ্র্চি-অশ্র্চি জ্ঞান-অজ্ঞান শ্বেষ-প্রেম তবেই সব হ্যাংগাম চুকে যায়। আমি এখন তাই করছি।'

'ও কথা বলা সোজা, আয়ত্ত করা কঠিন।'

নরেন নির্বাণষ্টক স্তোত্র আবৃত্তি করলে:

আমি মন বৃদ্ধি অহঙকার চিত্ত কিছ্রই নই, আমি কর্ণে-রসনায় দ্রাণে-নয়নে কোথাও নেই। আমি না আকাশ না মাটি না বায়্ন না আণ্নি—আমি চিদানন্দময় শিব। আমাতে না আছে দ্বেষ বা অন্বাগ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাংসর্য ; ধর্ম ও বৃঝি না অর্থ ও বৃঝি না, কামও জানি না মোহও জানি না—আমি চিদানন্দময় শিব। না প্রণ্য না পাপ না স্থ না দ্বংখ—মন্ত্রও নেই তীর্থও নেই বেদও নেই বক্তরও নেই। আমি ভোজাও নই ভোজাও নই—আমি ভোজাভোজাবিরহিত অনন্ত ভোজন, অনন্ত আম্বাদ—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি অমৃত্যু আমি অশঙ্ক, আমার পিতা নেই মাতা নেই জাতি নেই বংধ্ব নেই আত্মীয় নেই, আমি গ্রের্ও নই শিষ্যও নই—আমি চিদানন্দময় শিব। আমি নির্বিক্লপ, নিরাকার, সমন্ত্রই আমার ইন্দ্রিয়ের বিভৃতি। আমি মৃত্বও নই পরিমিতও নই, অংশও নই সম্পূর্ণও নই—আমি শিব চিদানন্দময়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। হীরানন্দকে বললেন, 'এর এখন ভবাব দাও।'

হীরানন্দ বললে, 'ও একই কথা। এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তাই। আমি তোমার দাস এতেও ঈশ্বরান্ভব আর আমিই সেই ঈশ্বর এতেও ঈশ্বরান্ভব। ঘরে ঢোকবার অনেক দরজা। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে ঢোকা যায় আবার নানা দ্বার দিয়েও।'

ঠাকুর খ্রিশ হলেন উত্তর শ্বনে। নরেনকে বললেন, 'এবার সেই গানটা গা তো। যো কুছ হ্যায় সব তুর্গহ হ্যায়।'

এতক্ষণ আমি-আমি শ্নলাম এবার একট্ব তুমি-তুমি শ্নি।

নরেন গান ধরল : 'তুমসে হামনে দিলকো লাগায়া, যোকুছ হ্যায় সব তুর্ণহ হ্যায়।

যাহা মাই দেখা তু হি নজরমে আয়া, যোকুছ হ্যায় সব তু হি হ্যায়।

যা কিছন দেখেছি সব তোমাকেই দেখেছি। সব এই তোমার আসন, তোমার আনন।

হौतानन्द वलाल, 'এখন আর হাম হাম নয় তু'হ্-তু'হ্-।'

নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আমাকে এক দাও, আমি তোমাকে কোটি-নিস্তুত দেব। একের পরে শ্ন্য বসিয়েই কোটি-নিষ্তু। আসল হচ্ছে সেই এক। আমি এক. তুমি সেই একের পিঠে শ্ন্য। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। আমি বই আর কিছু নেই।'

'নরেন যেন হাতে খাপথোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচছে।' বললেন ঠাকুর। 'আর হীরানন্দ? কি শাণ্ড, কি স্থির! যেন রোজার সামনে জাতসাপ ফণা ধরে চুপ কবে আছে।'

### 36

'নিডেরা শ্রন্ধাবান হয়ে দেশে শ্রন্ধা আন্।' বললেন বিবেকননল : 'হৃদ্য়ে প্রাণধা আন নচিকেতার মত। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা, আত্মতত্ব জানবার জনো, আত্মাকে উদ্ধারের জনো, জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকাব মীমাংসার জনো। যমের মৃথে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নিভীকি হৃদ্যে যমের মৃথে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে চলে যা।'

উদ্দালকের ছেলে এই নচিকেতা। স্বর্গকামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছেন, সেই যজ্ঞে সর্বস্থ দান করলেন রাহমুণদের। ছোট ছেলে নচিকেতা এসে জিগগেস করলে, বাবা, আমাকে কাকে দান করবেন সংখাটা কানে ত্লালেন না উদ্দালক। ছেলে ১।বেকবাব জিগগেস করল। আবো একবার। তখন উদ্দালক রুণ্ট হয়ে বললেন, যাবকে দান করব।

খ্নিশ হল নচিকেতা। আমি তো অধম-অক্ষম নই, ববং শ্রন্ধার সদাচারে আমি অনেকের অগ্রণী। তাই বাবা যখন আমাকে যমেব বাড়ি পাঠাচ্ছেন তখন নিশ্চরই কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধন হবে। তথাস্তু। এবাব তবে সত্যপালন কর্ন। পাঠিয়ে দিন যমগ্রে।

যেন অপ্রস্তুত হলেন উদ্দালক।

শসোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। বললে নচিকেতা। একবাব জীর্ণ হয়ে মরে আবার সজীব কান্তি নিয়ে জন্মায়। স্তরাং অনিত্য সংসারে মিথাচেরণ বৃ্থা।

উন্দালক তথন নির্পায় হয়ে নচিকেতাকে পাঠিয়ে দিল যমলোকে।

যমালয়ে এসে নচিকেতা দেখলে যম বাড়ি নেই। প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তিন দিন পরে ফিরল বৈবস্বত। অভুক্ত অতিথি দেখে অপ্রতিভ হল যম। বললে, তুমি আমার ঘরে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করেছ, আমার মঙ্গল হোক। হে রাহমণ তোমাকে নমস্কার, তুমি অনাহারষাপিত প্রতিরাহির জন্যে একটি করে বর চাও।

নচিকেতা বললে, তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর এই দাও আমার বাবা ষেন আমার প্রতি প্রসন্ন ও বীতক্রোধ হন। আর যখন যমপ্রী থেকে ফিরে যাব ষেম আমাকে আগের মত চিনতে পেরে সাদরসম্ভাষ করেন।

মৃত্যুম্খ থেকে প্রমৃত্ত হয়ে তুমি যখন ফিরে যাবে দেখবে তোমার বাবা আগের মতই তোমার প্রতি স্নেহশীল আছেন। প্রথম বর পূর্ণ করল যম। দ্বিতীয়?

ক্ষর্থাতৃষ্ণাভয়দ্বঃখাতীত হয়ে স্বর্গে ধারা বাস করছে কি উপায়ে তারা লাভ করল অমরত্ব ? আমি শ্রুশ্ধাযুক্ত। আমাকে বলুন সে কৌশলকথা।

স্বর্গসাধন কর্মকান্ডের কথা বললে এবার যম। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা করো। মরলে পর মান্স কোথায় যায় এই প্রশ্নের উত্তরই আমার তৃতীয় বর। কেউ বলে সে তখনো বে'চে থাকে, কেউ বলে নয়, এই তত্ত্বের নির্ণয় চাই।

যম বললে, আর কোনো বর চাও। এই আত্মতত্ত্ব দুর্নির্বজ্ঞেয়। দেবতারাও বুঝে উঠতে পার্রোন সহসা। সূত্রাং এ উপরোধ ত্যাগ করো।

আপনার মত কে আছে আর আত্মতত্ত্বের বক্তা? আর আত্মতত্ত্বের মত বিষয়ই বা কি আছে? উপরোধ ত্যাগ করতে অন্বোধ করবেন না। দৃঢ়ে হল নচিকেতা। আমার তৃতীয় বর পূর্ণ কর্ন।

যম লোভজাল বিস্তার করল। দীর্ঘ জীবন কামনা করো, যত দিন বাঁচতে চাও ততদিনের আর্মুন্জাল। অফ্রুন্ত স্বর্ণরন্ধ নাও, নাও প্রেপৌর, হস্তী-অম্ব, নাও মহদায়তন বিশাল ভূমি। মর্তলোকে যে সব কামাবস্তু দ্বর্লভ নাও সে সব দিব্যভোগের অধিকার। আর সব প্রশ্ন করো কিন্তু আমাকে মৃত্যু বিষয়ে কিছ্ম প্রশন কোরো না।

ন বিত্তেন তপ্ণীয় মন্ষ্যঃ। বিত্তে মান্বের তৃশ্তি নেই। তার সন্তোষ আত্মবোধে। আমাকে লৃ্খ্ করবেন না। সমস্ত লোভবস্তু স্বল্পজীবী। সেই স্বল্পস্থভোগী দীর্ঘ জীবন নিয়ে আমি কি করব? যা জানবার জন্যে আমি পিপাসিত হয়েছি তাই জানিয়ে আমার তৃষ্ণা দ্র কর্ন। বালক নচিকেতা নিবিচল রইল সংকল্পে।

হে মহংজিজ্ঞাস্ব, তুমি তাঁকেই জানতে চেয়েছ যিনি এই অনর্থবহর্ক মান্বের শরীরের মধ্যেই বাস করছেন, যিনি হ্দয়গ্রহায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি গড়ে দ্বজ্ঞের অথচ বিনি স্বপ্রকাশ। কঠোর দ্বঃখসাধন করা ছাড়া যাঁকে দেখা যায় না, যিনি সর্বা আনন্দের আকর, সর্বা জগতের ধ্রবপদ। যিনি অণ্য হতে অনীয়ান মহং হতে মহীয়ান, যিনি শরীরের মধ্যে অশরীরী, অনিত্যের মধ্যে সনাতন। কে লাভ করতে পারে আত্মা? যে দ্বশ্চরিত থেকে নিব্তু, যে শাল্ডমানস, যে সমাহিত সেই প্রজ্ঞানযোগে আত্মাকে লাভ করতে পারে। তুমিই সেই প্রজ্ঞানী, তুমিই সেই বিবেকব্যশ্বিমান।

'বল অস্তি অস্তি—' বললেন বিবেকানন্দ : 'নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল।

সোহহং, সোহহং, শিবোহহং। প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি। ওরে নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোহহং, শিবোহহং, শিবোহহং। নেই নেই শ্নলে আমার মাথায় যেন বন্ধু মারে। ঐ যে দানহান ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গ্লেত অহৎকার। যে যা বলে বল্ক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও। দ্নিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, কোনো ভাবনা নেই। বল আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। নো নেই-নেই, বল হাঁ হাঁ, সোহহং, সোহহং। নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ। পর্বতিগারুম্খালত বিপ্রল ত্যারমত্বপের মত পড় গিয়ে দ্নিয়ার উপর। নিজেকে শ্রম্বা কর নিজেকে বিশ্বাস কর—হর হর মহাদেব।

'প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মান্য হয়ে আসেন।' নরেন বললে জোর দিয়ে।

বলরাম বোসের বাড়িতে দোতলার উপরে বসে কথা হচ্ছে। ঠাকুর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে ভঙ্কদলের সমাবেশ। বলরাম বাড়ি নেই, হাওয়া বদলাতে মুখেগরে গেছে। কিন্তু ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের জন্যে তাব ঘর মুক্তদাব।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই যথেণ্ট প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি ? যে মহেতে বিশ্বাস করব যে আছে সেই মহেতেই তা প্রমাণিত।' নরেনের বিচার, গিনিশের বিশ্বাস।

পল্ট্ও তর্কে যোগ দিলে। সেও বিশ্বাসের দিকে। বিচার যদি চার হাত যায় বিশ্বাস যাবে আদিগ্রুত।

ঠাকুর হেসে বললেন, ননেনে হচ্ছে উকিলের ছেলে আর পল্ট, ডেপ্র্টির।' উকিল সওয়াল করে, বায় দেয় ডেপ্র্টি। রায়ই বহাল থাকে। বহু তকবিচারেন পর অচলপ্রতিষ্ঠ হয় বিশ্বাস। বিশ্বাসের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

'সরল বিশ্বাস বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।' বললেন আবার ঠাকুর, 'মা বলেছেন, ও তোর দাদা, বালকের তথনি বিশ্বাস ও আমার বোল আনা দাদা। সে হয়তো বাম্নের ছেলে আর দাদা হয়তো ছন্তোর কি কামার। মা বলেছেন, ও ঘবে জন্জন্ব আছে, যোলো আনা বিশ্বাস জন্জন্ব আছে ও ঘরে। সংসারবৃদ্ধি, সেয়ানাবৃদ্ধি, পাটোয়ারিবৃদ্ধি, বিচারবৃদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।'

'আমি তো ঈশ্বরে অবিশ্বাস করছি না।' বললে নরেন, 'কিন্তু তিনি অবতার হয়ে কোথাও ঝলেছেন তা মানতে আমি প্রস্তুত নই।'

নবেনের কথা আর আমি লই না।' ঠাকুর বললেন স্নেহকর্ণ হাসি ঢেলে : 'ও সেদিন চামচিকেকে চাতক বলেছিল। যদ্মল্লিকের বাগানে সেদিন আমাকে বললে তুমি ঈশ্বরের র্প-ট্রপ যা দেখ সব মনের ধোঁকা। আমি বললাম সে কি, কথা কর যে রে! নরেন তব্য উড়িয়ে দের, বলে, ও অমন হয়।'

আমি অনুষ্ঠ বহুমান্ড মানি।' গজে উঠল নরেন: 'আর মানি অনুষ্ঠ অবতার।' 'আহা!' ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট হলেন, দ্ব'হাত জোড় করে কপালে এনে

ঠেকালেন। বললেন, 'অনন্ত ব্রহ্মান্ড, অনন্ত অবতার।'

সকলেই সেই ভেজাময় অমৃতপ্র্যুষ—আত্মার প্রকাশে স্পন্ট করো সেই স্বর্গস্বাক্ষর। মান্বের মধ্যে তো শ্ব্যু বাঁচবার প্রাণ নেই, আছে বড় হবার মহিমা। মান্বের ঋশ্বি বৃদ্ধি সিশ্বি সব সেই বড় হবার মহত্ত্বের মধ্যে। সেইখানেই তার ঈশ্বরত্ব। সব তার নিজের মধ্যে সণ্ডিত ও সংহত হয়ে আছে, তার অতিরিক্ত কিছ্মু নেই। সেই প্রচ্ছারকে প্রস্ফাট করো। জড়ের মধ্যে আনো প্রাণস্পন্দনব্যঞ্জনা। যা ম্কৃ তাকে শ্ব্যু মুখর করা নয়, সেই মুখরতাকে মহান্ অর্থে আর্ট করা। সোহহং বলা তো নিজের কাজ সেরে সরে পড়া নয়, সমস্ত মান্মকে সেই সন্তায় পেশছে দেবার সাধন করা। তাই সোহহং মানে একলা আমি নই সোহহং মানে সকলে। আমি ছাড়া সকল নেই সকল ছাড়া আমি নেই। তাই অখন্ড বহ্মান্ড অনন্ত অবতার। আমি তুমি সকলেই সেই ঈশ্বরের প্রতিভাস ঈশ্বরের প্রতিকায়।

একটা হিন্দ্বস্থানী ভিক্ষাক গান গাইতে এসেছে। দ্ব-একটি করে পয়সা দিচ্ছে ভঙ্করা। বেশ গায় কিন্তু ভিথিরী—নবেনের ভালো লেগে গিয়েছে। সে বলে উঠল, 'আবার গাও।'

'কিন্তু অত পয়সা কোথায় <sup>২</sup>' ঠাকুর আপত্তি করলেন **৴ 'বললেই তো** আর হল না।'

'আপনাকে আমীর ঠাওরেছে।' বললে একজন ভক্ত। 'আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'অস্বখ হয়েছেও ভাবতে পারে।'

সত্যি-সত্যি ঠাকুরের অসম্থ করে গেল। কিছম্ই খেতে পারেন না। গলায় বা। তব্য তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়ে না নরেন। বলে. 'যেমন গাছ দেখছি তেমনি কবে কেউ ভগবানকে দেখেছে?'

তুমি চোখ চেয়ে দেখ না ভাষ্বর দিব্যাম্বর কে তোমার চোখের সামনে বসে। সর্ববরদ কাঞ্চনবৃক্ষ।

'কেউ-কেউ ঈশ্বর বলে আমাকে।' স্নেহান্বিত কণ্ঠে বললেন ঠাকুর।

'হাজার লোকে বল্ক, বয়ে গেল।' বললে নরেন্দ্রনাথ। 'আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবনা।'

'অনেকে যা বলবে তাই তো সতা, তাই তো ধর্ম'।'

'আমি তা মানিনা। নিজে ঠিক না ব্রুলে মানিনা অন্যের কথা।' নরেন আবার হ্রুষ্কার দিল : 'পরের মুখের ঝাল খেতে আমি প্রস্তুত নই।'

কিন্তু যাই তিনি হোন, কিছ্ম খেতে পাচ্ছেননা, গলা দিয়ে নামছেনা কিছ্ম এই দ্মংখের দ্মা তো দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার কালী তবে কি করতে আছে? তিনি তো বলো প্রতালকা নন। তিনিই তো সব কর্ত্তী-কার্রায়ত্ত্তী, তবে তোমার এই ব্যাধি কেন সারিয়ে দেন না? অন্তত সাধারণ রুগীর মত খেতে পারো গলতে পারো তার ব্যবন্থা করে দিন। কী তবে এতদিন তার ভজনা করলে? তার সঙ্গে এত চলাফেরা করলে এত কথা-বার্তা কুইলে, তোমার খবর জানতে তার তো আর কিছ্ম

বাকি নেই। তবে কর্ননা কিছ্ন স্বরাহা। অন্তত কিছ্ন খেতে পারো। তোমার অস্থের কন্টের চেয়ে তাম যে খেতে পাচ্ছনা এই কন্টই বেশি।

যাও তোমার ভবতারিণীর মন্দিরে। ছাড়বনা কিছুতেই, পাঠাবই পাঠাব। যেমন আমাকে একদিন পাঠিরেছিলে। যাও আহার্য আর আরোগ্য চেয়ে নিয়ে এস। নরেন কোমর বাঁধল। যেতেই হবে। খেতেই হবে।

### 29

'যে মন মাকে সমর্পণ করেছি তা আবার নিজের দেহের উপর এনে বসাতে পারি না।' ঠাকুর বাধা দিতে চাইলেন নরেনকে। 'সামান্য শরীরের কথা মাকে কি কবে বলব?'

এ কা কথা হল? যেখানে একটা মুখের কথা বললে শর্রারের এই দারুণ-দহন দ্ব , হয়ে যায় সেখানে আবার কিসের আপত্তি? মেঘ চাইতেই যেখানে জল মেলে সেখানে শ্বনো মাঠ নিয়ে কে বসে থাকে?

'দ<sub>্ব</sub>ংখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' ছন্দোময় আনন্দমন্ত্র উচ্চারণ কর্লেন ঠাকুর।

এই যে औমার বোগজনালা এ দৃঃখ আব শরীরের মধ্যে একটা নিল্কর্ণ সংগ্রাম। একজনের হাতে প্রহার আবেকজনের হাতে প্রত্যাহাব, ঢালে-তরোয়ালে যুদ্ধ করছে দৃই শর্। দেখাছে তাদেব রণনৈপ্রা। তাতে, হে মন, তোমার কি মাথাব্যথা! তোমাকে কে ছোঁয়, তোমাকে কে শ্লান করে? তুমি শ্বাধীন তুমি স্বতন্ত তুমি সংশেলষলেশশ্না। তুমি নীলনিমলি নিঃসংগানন্দ আকাশ। তোমার কে নাগাল পায়। ধোঁয়া ঘর-দেয়ালই মলিন কবে কিন্তু আকাশেব কাছে ঘেঁষতে পারে না। তেমনি, হে মন, দৃঃখে তোমার কি করবে? কুস্মে কণ্টক থাকতে পারে, কলানাথে কলংক, কিন্তু মন, তোমাতে গ্লানি নেই মালিনা নেই দৃঃখের বাষ্পমাত নেই।

'কিন্তু আমাদের দ্বেখটা দেখন। আপনি যে কিছন খেতে পাচ্ছেন না এই দ্বেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। সেই দুঃখেব বিহিত কর্ন।'

টে ্ব ঠাকুরকে নবেন পাঠিয়ে দিল মন্দিবে। পাঠিয়ে দিয়ে বাইবে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই এক দিন আর এই এক দিন। কতক্ষণ পরে বেরিযে এলেন ঠাকুব।

উচ্ছালত হয়ে নরেন ছ্বটে গেল তাঁব কাছে। বললে, 'কি, বলেছিলে? 'বলেছিল্যুম।'

'কী বলেছিলে?'

'বলেছিল্ম, মা, কিছ্ম খেতে পাচ্ছি না, গলা দিয়ে নামছেনা কিছ্ম। যদি ব্রিস, এমন একটা ব্যবস্থা করে দে, যাতে চারটি খেতে পারি।' 'তারপর—তারপর মা কী বললেন?'

প্রতিপদের চন্দ্রের মত হাসলেন ঠাকুর। 'বললেন, তোর এক মূখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস। তোর নরেন খাচ্ছে বাব্রাম খাচ্ছে রাখাল খাচ্ছে এ কি তোরই খাওয়া নয়?'

বিক্ষয়বিগাঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল একবার নরেন। মাথা আনত করলে। তুইও যা আমিও তাই। সমস্ত বিশ্বসত্তা আমাতেই প্রাণায়িত। সর্বভূতে আমারই জীবনস্পলা। দুই বলে কিছু নেই, সবই সেই এক, সেই একের বিচিত্র প্রতিচ্ছায়া। রোদ্রে যে দেহের ছায়া পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিদ্ব কিংবা স্বপ্নে যে দেহ চলাফেরা করে এই সব বিভিন্ন দেহকে কি তুমি সত্যি বলে মনে করো? না। এই সব কায়া ছায়ামাত্র।

তেমনি সমস্ত কিছ্ন সেই একের প্রতিবিদ্ধ। স্থালে জালে স্ক্ষ্মে স্থালে স্বাস্ত্রে।

একটা ছোট ছেলে ফড়িঙের ল্যাজে একটা কাঠি গ'বেজ দিয়ে খেলা করছে। ফড়িঙের সেই ব্যথা নিজের মধ্যে অন্তব করলেন। পর ম্বৃহতে আবার সেই বালকের আনন্দ। ফড়িংও রাম তার ব্যথাদাতা বালকও রাম। হেসে উঠলেন ঠাকুর 'হে রাম, নিজেই নিজের দুর্দশা ঘটিয়েছ, নিজেই নিজের দুর্দশা মোচন কর।'

গণ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে গণ্গা দেখছেন ঠাকুর। ঘাটের দ্বটো মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। হঠাৎ এক মাঝি আরেক মাঝিব পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল। ঠাকুর কাতরুবরে আর্তনাদ করে উঠলেন। কালীমন্দিরে কি কাজ করছিল হ্দয়. তার কানে গেল সেই আর্তনাদ। হল্তদল্ত হয়ে ছ্বটে এল সে গণ্গার ঘাটে। ঠাকুরের কী বিপদ হল না জানি! কী না জানি আঘাত পেলেন অকস্মাং!

'কী হয়েছে?'

ঠাকুর তাঁর পিঠের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

হৃদয় দেখল ঠাকুরের সমস্ত পিঠ ফ্রলে লাল হয়ে রয়েছে। 'এ কি, কে তোমাকে মারল?' রাগে উত্তেজিত হয়ে জিগগেস করল হৃদয়।

ঠাকুরের মুখে কথা নেই। সমস্ত মুখে যন্ত্রণার বিবর্ণতা।

'বলো না কে মারল তোমাকে। আমাকে দেখিয়ে দাও কোন জন। তারপর আমি একবার দেখে নি।'

'আমাকে আবার কে মারবে!' মাঝিদের দেখিয়ে বললেন, 'এ ওকে মারল আব তারই ছাপ পড়ল আমার পিঠে।'

হৃদয় তো স্তম্ভিত।

নতুন বর্ষায় মাঠের ঘাস নিবিড় সব্বজে উল্জবল হয়ে উঠেছে। বিভার হয়ে তাই দেখছেন ঠাকুর। মনে হচ্ছে ঐ তৃণাণিত শ্যামলশোভন মাঠট্বকু যেন তাঁবই অংগ। কে একজন ঐ মাঠের উপর দিয়ে অতর্কিতে হে'টে যাচ্ছে আর অমনি ঠাকুর ব্যথায় কে'দে উঠলেন, যেন কে তাঁর ব্বকের উপর দিয়ে চলে গেল।

মাটির সঙ্গে কীটপতভেগর সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে অনুভব করলেন

একাত্মতা। সর্বাং খন্বিদং রহ্ম —বৈদান্তের এই বাণীর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। তাই তোর যে খাওয়া তাই আমারও খাওয়া। তোর যে তৃশ্তি তা আমারও তৃশ্তি। তোর যে শ্রী তা আমারও শ্রী। তাই পরশ্রীতে আমি কাতর নই, পরশ্রীতে আমি আনন্দিত। পরশ্রী মানেই তো পরমের শ্রী।

স্থে-দ্ঃখে আঘাতে-আরামে জয়ে-পরাজয়ে মিগ্রতায়-শগ্রতায় বীর হও, অকুতোভয় হও। আর এই বীরত্ব ও ভয়শ্ন্যতার উৎসই হচ্ছে ঈশ্বরবিশ্বাস। কে সেই ঈশ্বর? আমিই সেই ঈশ্বর। কোহহং? সোহহং। অতএব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হও।

ব্রাসন্র স্বর্গ আক্রমণ করল। দেবতারা যে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাই ব্র্ গ্রাস করে ফেলে। তখন ভয় পেয়ে দেবতারা বিষ্ণুর স্তব সন্র্ করল। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বললেন দধীচির কাছে যাও, তার বিদ্যারততপঃসার গাত্রাস্থি চেয়ে নাও। সেই অস্থি দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে বলো বিশ্বকর্মাকে। সেই অস্ত্রেই ব্রের শিরশ্ছেদ হবে।

মহর্ষি দধীচির কাছে দেবতারা তাদের প্রার্থনা জানাল।

দধীচি বললে, 'মৃত্যুর যাতনা দ্বঃসহ, দেহও দেহীব সবচেয়ে প্রিয়বস্তু, আমি কেন তা তোমাদের দান করব :

দেবতারা ঘাবড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'আপনার মত দয়ালা, মহা-পুরুষের পরহিতের জন্যে অদেয় কি আছে?'

'ঠিক বলেছ। তোমাদের কাছ থেকে এই ধর্ম কথাট্যকু শোনবার জন্যেই ঐ কথা বলেছিলাম।' বললে দধীচি, 'দেহ যতই প্রিয় হোক একদিন তা ত্যাগ করতেই হবে। কি দৈন্যের কথা, কি কন্টের কথা, যদি এই ক্ষণভগ্যার পদার্থ দিয়ে কার্মনা কিছ্ম উপকার হয়।'

আত্মাক্টে পররহেত্ম স্থাপন করে দধীচি দেহত্যাগ করল। সেই দেহেব অস্থি দিয়ে তৈবি হল বন্ধ্র। সূর্ব্ হল দেবাস্ক্বের সংগ্রাম।

অস্বদের পালাতে দেখে ব্র বললে, মৃত্যু অলগ্যনীয়, তাতে কাতর হবার কি আছে? দ্বেকম মৃত্যু দৃষ্প্রাপ্য অথচ বাঞ্চনীয়। এক হচ্ছে যোগরত হয়ে আরেক হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদের অগ্রণী হয়ে। সেই সম্ভাবনা তোমাদের সামনে। এমন মৃত্যু কে ছাড়ে?

ইন্দ্র আর বৃত্ত প্রদেশর সম্মুখীন হল। বৃত্ত বললে, 'তুমি আমার ভাই বিশ্বর্ণকে হত্যা করেছ, এই শ্লে তোমার হৃদয় ছিল্ল কবে আমি আজ অঋণী হব। আর যদি তুমি দধীচির অদ্থিনিমিত কুলিশ দিয়ে আমার মন্তক ছিল্ল করো তবে এই দেহ পঞ্চততে উপহার দিয়ে মনন্দ্রীদের পদধ্লি হয়ে যাবো। তোমার ভাবনা কি, তুমি তো বিঞ্দ্রারা নিয়োজিত। আমারও ভ্য কি। তোমার বজ্রবলে আমার বিষয়পাশ ছিল্ল হয়ে যাবে। নাও, হানো তোমার বজ্র, যে বজ্লে গ্রীহরির তেজ আর যা দধীচির তপস্যা ন্বারা তেজন্বান। আর যেখানেই হরি সেখানেই বিজয়গ্রী। এস, আপন শাত্রকে নিধন করো।'

তুম্ল যুন্ধ স্বর্ হল। ব্রের শ্লের আঘাতে ইন্দের হাত থেকে খসে পড়ল বন্ধু।

স্থালিত বন্ধ্র মাটি থেকে তুলে নেবে কিনা অপ্রতিভ হয়ে ইন্দ্র ইতস্ততঃ করতে লাগল। লজ্জিতমুখে তাকিয়ে রইল বন্ধ্রের দিকে।

নিরস্ত হল ব্র । বললে, 'তুলে নাও বন্ধ, দধীচির মান রাখো, শ্রীহরির ইচ্ছা পূর্ণ হতে দাও, শুরুকে বধ করো আহবে। এখন লম্জা বা বিষাদের সময় নয়।'

বছ্র তুলে নিল ইন্দ্র। বললে, 'হে বীর, তুমি সিন্ধ। সর্বাদ্মা ও সর্বস্থাই ক্ষাম্বরে তুমি অনুরক্ত। শ্রীহরিতে যার ভক্তি সে অমৃতসম্দ্রে বিহার করে, স্বর্গস্থাভাগের ক্ষাম্ব গর্তের সে মন্ডক নয়।'

বন্ধ্রপ্রহারে এবার নির্বিচল প্রসন্মতায় মৃত্যুবরণ করল বৃত্তাস্কর।

'বিচার আর কি করব!' বললেন ঠাকুর, 'দেখছি তিনিই সব। এই দেখনা, নরেনকে দেখে আমার মন অখণেড লীন হয়।' তাকালেন গিরিশের দিকে : 'এর তুমি কি করলে বল দেখি!'

গিরিশ হেসে বললে, 'এর আমি কি করব!'

এ কথা বলার মানে আছে। গিরিশের এত বিশ্বাস আর নরেনের এত অস্বীকৃতি! দেখ তার একটা বিহিত করতে পারো কিনা, পারো কিনা তোমার দলে টানতে। কিন্তু মান্ক আর না মান্ক কি এসে যায়! ঠাকুরের ভালোবাসা যেন আরো বেশি উথলে পড়েছে। নরেনের গায়ে হাত রেখে বললেন, 'মান করলি তো করিল, আমরাও তোর মানে আছি রাই।' শ্ধ্ তাই নয়, ম্থে হাত ব্লিয়ে আদর করলেন আর বলতে লাগলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ।'

তুই আমার মধ্যে কিছন দেখিস আর না দেখিস আমি তোর মধ্যে দেখছি নারায়ণকে। সেই পতিবাস জনাদনিকে। যিনি কর্তা, বিবিধর্পের বিধাতা. সেই অব্যয় অক্ষয় অনাদিনিধনকে। দেবের অবিদিত সেই প্রমপ্রব্যকে।

অর্ধবাহ্যদশা ঠাকুরের। কৃথনো নরেনের পায়ের উপর হাত রাখছেন যেন ছল করে পা টিপে দিচ্ছেন নারায়ণের। আবার কখনো হাত ব্লিয়ে দিচ্ছেন সারা গায়ে। এ কি নারায়ণের সেবা হচ্ছে, না শক্তিসঞ্জার করছেন নরেনের মধ্যে?

আরেকদিন ভাবাবেশে উন্মন্তপ্রায় হয়ে জান্ম নিয়ে নরেনের জান্ম চেপে বসলেন। নিজের হাতে তামাক খেয়ে সেই হাতে জোর করে তামাক খাওয়ালেন নরেনকে।

'কি করেন, কি করেন,—' বাধা দিতে গেল নরেন।

ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তুই আর আমি কি আলাদা? তোর শরীর আর আমার শরীর কি অভিন্ন? দুইই আমার শরীর।'

সেই যে প্রথম যেদিন দেখেছিলেন নরেনকে, চিনে নিয়েছেন সেই স্বশ্নে দেখা শ্বিষ, আর সেই শ্বিষর জ্যাতিপ্রেঞ্জ থেকে তৈরি হল একটি শিশ্ব, ঠাকুর নিজে। তার আগে কত তিনি ডাক ছেড়ে কে'দেছেন আরতির ঘণ্টা বাজলে, কুঠিঘরের ছাণ্টেঠে, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছিনে। বিষয়কথা বলে-বলে িভ প্রেড় গেল। তারপর এসেছে সব একে-একে এবং

কে-কে আপনার লোক ঠিক চিনে নিয়েছেন এক নিমেষে।

'দ্যাখ', আর স্বাইকে বলছেন ঠাকুর, 'চারটে দর্শনের পণিডত, পাঁচটা দর্শনের পণিডত, সব দ্ব'চার কথায় চুপ। কিন্তু এই নরেন ছোঁড়াটা আজ দ্ব'বছর ধরে আমার সঙ্গে খটাখটি করছে। কেন জানিস? এখানকার কাজ করবে বলেই চলছে তার এই গড়া-পেটা। যদি দ্ব'বেলা পেট ভরে খেতে পায় একটা নতুন মত চালিয়ে যাবে। কেবল এখানকার জনোই মহামায়া ওকে দাবিয়ে রেখেছেন।

ও-ও যা সামিও তাই।

অশ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বে'ধে যেথা খ্রিশ সেথা যা, যা ইচ্ছে তাই কর। এক ছানাচিনির ঠাশা থেকেই নানারকম সন্দেশ। এক পলতার কলের জলই কার্ বাড়িতে
সিংহের ম্থ দিয়ে কার্ বাড়িতে মান্বের ম্থ দিয়ে পড়ছে। তেমনি একই বিভূ
নানার্পে বিভাত হচ্ছেন। একই কবি নানা ছন্দে নানা শেলাকে প্রকাশ করছেন
নিজেকে।

বিবেকানন্দ অক্সফোর্ড থেকে ফিরে যাচ্ছে লণ্ডন। অক্সফোর্ডে গিয়েছিল ম্যাক্সম্লারের সংখ্য দেখা করতে। কিন্তু স্টেশনে এসে দেখে, তাকে বিদায় দিতে স্বয়ং ম্যাক্সম্লারই উপস্থিত।

'এ কি, আপনি এত কণ্ট করে এই দুর্যোগের রাতে এসেছেন কেন?'

'রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তকে আর একবার দেখতে।' ম্যাক্সম্লার বিবেকানদ্বের হাত ধরলেন : 'রামকৃষ্ণকে তো দেখিনি তাঁর ভক্তকে দেখি।'

### 28

ঠাকুরের অস্থ কমতির দিকে যাচ্ছেনা কিছ্বতেই। কি হলে? কোথা থেকে কুড়িয়ে আনব উপশম? কুড়িয়ে না পাই ছিনিয়ে আনব। শ্ব্ধ্ একবাব স্থান বলে দাও। কোথায় সেই গন্ধমাদন?

নরেন পাগলের মত হয়ে গেল। চলে যাবেন ঠাকুর? তাঁকে রাখা যাবে না?

কিন্তু উপায় কি। এ ও সে ডাক্তার, আর কর্জন শিষ্যসেবক। শিষ্যসেবকদের আবার ঘর-বাড়ি আছে। পালা করে চালাচ্ছে সেবাশ্বশ্রা। নরেনের আছে আবার আইনপরীক্ষা। সংসারের ঝামেলা। কি করি? কোথায় মাথা ঠ্যকি?

কজন গ্রেন্ভাইকে নির্জনে ডেকে নিল নরেন। বললে, 'মনে হচ্ছে ঠাকুর আর থাকবেন না দেহে। তিনি থাকতে-থাকতেই ঘটাতে হবে চরম আত্মোন্নতি। দিনের আলোট্নকু থাকতে-থাকতেই পেরোতে হবে পথ। সময় বয়ে যাচ্ছে, শেষে অন্তাপের অর্বিধ থাকবেনা।'

বন্ধরা তাকাল নরেনের দিকে।

'ভাবছি হাতের এটা-ওটা কাজ সেরে নিয়ে বেশি করে লাগব ঈশ্বরের কাজে, ঈশ্বরের সাধনে-সন্ধানে। এ আর কিছ্নই নয় বাসনার শৃত্থলে বাঁধা পড়ছি আন্টেপ্টে। বাসনাই মৃত্যু। বাসনাকে উচ্ছেদ করতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে মৃত্যুকে। এখনন, এই মাহাতে। সময়কে পালিয়ে যেতে দেবনা, তার ঝাটি চেপে ধরব।

কি করতে হবে বলো।

আয় ধ্ননি জনালাই। ভঙ্গম মেথে সন্ন্যাসী সাজি। অণিনকুণ্ডে দণ্ধ করি বাসনাজাল।

ধ্বনির কাঠ কোথায়? শ্বকনো খড়কুটো যোগাড় করো। ভঙ্ম কোথায়? তামাক-পোড়া টিকের ছাই আছে, তাই নিয়ে এস মুঠোমুঠো।

পোষমাস, প্রচণ্ড শীত। তারই মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচে নগ্নপ্রায় দেহে বসল নরেন আর তার বন্ধুরা। সামনে জ্বলতে লাগল হোমাণ্নি।

রোজ ঘরের মধ্যে ধ্যান করি। আজ অচণ্ডল আকাশের নিচে, সত্য সবল আগুনকে সাক্ষী করে।

সবাই ধ্যাননিবিষ্ট হল।

এসব কি পাড়ছে? শাুষ্ক তৃণপত্র?

না, আমাদের সংস্কারজাত বাসনা দণ্ধ করছি।

কিন্তু হায়, উকিল হবার বাসনা বর্ণিঝ তব্ব যায়না। কি কবে যাবে ? মা-ভাযেদেব পাকাপাকি একটা বব্যস্থা না করতে পারলেই বা ছর্টি মেলে কি করে ?

ঠাকুরই তো বলেছিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে, 'আগে তোর মা-ভায়েদের একম্টো অন্সের যোগাড় করে আয়, তোকে পরমহংস কবে দেব।'

'শ্নেছেন? নরেন নাকি ওকালতি পরীক্ষাব জন্যে তৈরি হচ্ছে।' গিরিশ ঘোষের ভাই অতুল একদিন ঠাকুরের কাছে এসে নালিশ করল : 'এত কবে শেষ পর্যক্ত সেই আইনবাবসা!'

মৃদ্রমধ্র হাসলেন ঠাকুর। কথা কইলেন না।

এর কদিন পরেই গিরিশের বাড়িতে নরেন এসে হাজির। খালি পা. খালি গা। কি ব্যাপার? গিরিশ চমকে উঠল।

'অশोচ হয়েছে।' বললে নরেন।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল গিরিশ। প্রদন কণ্ঠের কাছে এসে আটকে রইল। 'মৃত্যু-অশোচ ও জম্ম-অশোচ, দ্বই অশোচ হয়েছে।'

গিরিশ তো বিমৃত।

'অবিদ্যা-মায়ের মৃত্যু আর বিবেক-পুত্রের জন্ম। আর ফিরছিনা সংসারে।' বলতে লাগল নরেন: 'কাশীপুর থেকে আজ সকালে সবে বাড়ি ফিরেছি। পড়ায় মন নেই, কি করে তবে পাশ করব বাড়ির সবাই তিরুক্তার করতে লাগল। বই নিয়ে চলে গেলাম দিদিমার বাড়ি। কিন্তু পড়ব কি, বই খুলে বসতেই প্রচন্ড এক ভয় আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল পড়ার মত আত ককর বর্নি কিছ্ব নেই। শ্রের হল ঘারতর শ্বন্থ। কাদতে লাগলাম। এমন কালা জীবনে আর কখনো কাদিনি। ছুড়ৈ ফেলে দিলাম বইখাতা। ছুটতে ছুটতে আসছি তোমার এখানে। আবার ছুটতে-

# ছুটতে চলে যাব—'

'কোথায় যাবে?'

'কাশীপরে। ঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নেব। আর ফিরব না।' বলেই দ্বেপাত না করে ছুটল কাশীপরের দিকে।

অতুল তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। দেখল যিনি ডাঙায় নৌকা চালান তাঁর খেলা বোঝা ভার।

'আহা দেখ এখন একবার আমার নরেনের দিকে।' কথা কইতে কণ্ট তব্ বলছেন ঠাকুর: 'কি উচ্চাবস্থায় এসে পেণচৈছে। আগে ভগবানে বিশ্বাস কয়ত না, এখন ভগবানকে পাবার জন্যে পাগল।'

এই না হলে হয়! চাই সর্বসংশয়চ্ছেদী ব্যাকুলতা।

গভীর রাতে ঠাকুর নরেনকে ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, 'তোকে মল্র দেব।'
মর্মান্ল পর্যানত উৎকর্ণ হয়ে রইল নরেন। দাবদাধ ধরিত্রীর প্রতিটি ধ্লিকণার
মত নরেনের সমুহত রোমকূপে সেই অমিয়সিঞ্চনের আশায় কাঁপতে লাগল।

'ছোট্ট একটি শব্দ। আমার গ্রুর্র কাছ থেকে পাওয়া। সেইটি তোর কানে দিয়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুরের মাথের কাছে নারে পড়ল নরেন। অস্ফাট গদগদকশ্রে ঠাকুর উচ্চারণ কবলেন, 'রাম।'

সেই অনন্তগ্র্ণগদ্ভীর ধীরোদান্তগ্র্ণোত্তর রাম। শ্যামাণ্গস্ক্র ভান্কোটি-প্রতীকাশ। মন্ত্রস্পর্শে ফণায়িত হয়ে উঠল নরেন।

আর চাই কি। পর্রাদন উচ্চকণ্ঠে রামনাম করতে-করতে কাশীপ্ররের বাগানবাড়ি পরিক্রমণ করতে লাগল। একবার নয় দ্বার নয় বারংবার। যেন শরীবী মান্য নয় একটা জন্দত বহিশিখা। যেন বাহ্যিক কোনো চেতনা নেই, যেন একটা ধ্বনির ঝড় বয়ে চলেছে। ধ্বনি আর শিখা, শিখা আর ধ্বনি। যেন বছ্রবিদাংবাহিনী ঝঞ্চা।

ঠাকুরের কানে উঠল। নরেনকে ঠেকান। সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

'নিজে নিজেই শান্ত হবে।'

নিজে নিজেই শান্ত হল নরেন।

কিন্তু আমি এই ফেনমন্ততা চাইনা, আমি চাই নিবিকন্প সমাধি। প্রজন্মন নয়, আমি চাই নিমন্জন।

'সব হবে। সমাধি তো তুচ্ছ। তার চেয়েও বড় জিনিস তোকে দেব।' উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

'একজন সিম্পপ্র্য বা পরমহংস হবি তাতেই তোর কাজ ফ্ররিয়ে গেল? নিজে মায়ার সম্ভুদ্র পেরোবি আর সকলকে পার করে দিবিনে? নিজে আন্মোম্পার করবি আর সকলে বয়ে যাবে? তাদের আত্মার উম্পার ঘটাবিনে? নিজে ভগবানকে পাবি আর সকলকে দিবিনে সেই স্থাস্বাদ?'

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। তিনি ভাবাতীত গ্ণাতীত হয়েও আবার ভাবময় গ্ণেময়-রুপে প্রকাশিত হন। শৃধ্য অনুভবানন্দস্বরূপ হয়েও আবার শরীর ধারণ করেন। নামে ও র্পে অভিব্যক্ত হন। তুই যখন জীবকে সেবা করবি তখন তাকে শিব ভেবেই সেবা করবি। কিন্তু যে সেবা নিচ্ছে সেও যে শিব এও তো তাকে ভাবাতে হবে। এ ভাবনা তার মধ্যে না ঢোকালে সেও বা অন্যকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে কেন?

তুই হবি নতুন সাম্যের উশ্গাতা। জীবসাম্য নয় শিবসাম্য। জীবনের মান নামিয়ে এনে সমতা নয়, জীবনের মান উন্নত করে সমতা।

এবার তবে ভিক্ষায় বেরো। গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে ভিক্ষে কর। যদি অহঙ্কারের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধ্লায় বিসর্জন দে।

মুখে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, রামকৃষ্ণ নাম—ভিক্ষায় বের্ল ছেলেরা। নরেন ও তার সহচরের দল। তৃণের চেয়েও তুচ্ছ তৃণের চেয়েও অমানী এই দৈন্যকে দেহের ভূষণ করলে। ভিখিরির আবার মর্যাদা কি! যদি দাও একম্বটো চাল নেব হাত পেতে। যদি ফিরিয়ে দাও ফিরে যাব হাসিম্বে। যদি কঠিন কথা বলো এতট্বকু বি ধবে না। যদি অপমানও করো হারাবনা প্রসন্নতা। তোমার শতসহস্র তিরস্কারের পরেও বলব, বন্ধ্ব, আমার প্রিয়সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

'গ্রন্ডার মত তো চেহারা, খেটে খেতে পারোনা? লঙ্জা করে না ভিক্ষা করতে?' বলে কেউ র্ড়কণ্ঠে।

'দ্রাম ক'ডাকটারিও জোটেনি বৃঝি!' আরেক দ্বার টিপ্পনী কাটে।

'ওরে গেট বন্ধ করে দে।' আরেক দরজা গর্জন কবে। 'চুরি করবার অছিলায ভিক্ষাক সেজে এসেছে।'

এরই মধ্যে দ্টার জন গৃহস্থ দেয় কিছ্ চাল-ডাল। দ্-একটা পয়সা বা কেউ-কেউ। যা দেবে তাই ঈশ্বরের অহেতুক রূপা ভেবে মাথায় ধরব।

ভিক্ষায় পাওয়া চাল দিয়ে ভাত রান্না হল। থালায় করে সে ভাত নিবেদন করল ঠাকুরকে। ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, বড় পবিত্র এ অন্ন। বলে অগ্রভাগ গ্রহণ করলেন।

নরেনকে আরেক দিন ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, ত্রেব হাতে যা্বকভকুদেব দিয়ে যাব। আমি যখন থাকব না তখন তুই ওদের দেখবি।

তুমি থাকবেনা কি ! তুমি সকল জগতের চক্ষ্, সকল দেহীব আঝা, তুমি সকল জীবের জনক। তুমি বিভাবস্থা, স্কল জ্যোতির অধীশ্বর। তুমিই ধারণ করছ. প্রকাশ করছ, পবিত্র করছ, প্রতিপালন করছ। তুমিই ভূবন্তায়ের একমাত্র শ্রভদাতা।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত দিন উপোস কবেছে নরেন। নরেন একা নয়, তাব সহগামী বন্ধুরাও।

সমস্ত রাত ধ্যানে আর প্রার্থনায় অতিবাহিত করবে বলে সংকল্প করেছে। বসেছে বন্ধ ঘরে। রাত্রির প্রথম যাম কেটে গেল। কেন কে তানে একে-একে স্বাই চলে গেল ঘর ছেড়ে—বাকি রইল শ্ব্ব নরেন আব কালীপ্রসাদ।

চারদিক নিস্তব্ধ। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কেমন এক শীতল শান্তি নেমেছে অন্ধকারে।

কালীকে নরেন বললে চুপিচুপি, 'শোন. খানিক পরে আমাকে একবার তুই স্পর্শ

কর্রব।'

'কতক্ষণ পর?'

'কথা কোসনে। যখন তোর খুশি।' বলে ধ্যানস্থ হল নরেন।

এই সময় কে আরেকজন ভক্ত ঢ্কল দরজা ঠেলে। আর তথ্নি কালী স্পর্শ করল নরেনকে।

স্পর্শ করা মাত্র এ কী হয়ে গেল কালীর হাত! বেংকে গেল। কাঁপতে লাগল। কতক্ষণ লাগল হাতটাকে চেণ্টা করে সোজা করতে।

খানিক পর নরেন জিগগেস করল কালীকে, 'কেমন মনে হল বল দিকি?'

'যেন প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক পেলাম।' কালী অভিভূতের মতন বললে। মধ্যরাত্রের প্জার পর আবার বসল সকলে ধ্যানে। এবারে কালীর ধ্যান সব চেয়ে গাঢ় হল। সবাই বললে, নরেনের স্পর্শের ফল।

প্জোর শেষে নরেন গেল ঠাকুরের সভেগ দেখা করতে। ঠাকুর অসম্তুন্টের মত বললেন, 'এ সব তুই কী করছিস? শক্তি সঞ্চয় করবার আগেই বিলিয়ে দিচ্ছিস সবাইকে?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমি সব জানি। তুই কি ঐট্কু? শ্ধ্ সিন্ধাই দেখাবার জন্যে তুই আসর জমাবি? তার কত বড় কাজ। শ্ধ্ একজনকে কি, গোটা প্থিবীর মান্ধকে তুই শক্তিমান করবি। তুই তো শ্ধ্ জ্ঞানী হবি না তুই ভক্ত হবি। তুই শ্ধ্ নিজে রহা হবি না, সকলকে নিয়ে যাবি সেই বহা ভূমিতে।

### 23

'বৈরাগ্য কি !' ঈশ্বরকে তাঁর ভালোবাসার নামই বৈরাগ্য। আর কিছাতে ভালোনা লোগে শাধ্য ঈশ্বরকে ভালোলাগার নামই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য হচ্চেই ঈশ্বরের জনে সর্বস্ব ভাগে।

ব্রুপ্রদেবের বৈরাগ্য প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে নরেনকে। কি নিবে গেলে সকল জনালা নিবে যায়? ভোগাবস্তু দিয়ে কি ভোগস্পাহার নির্বাণ হয়? না। একমত্র নির্বাণ তৃষ্ণার উৎখাতে। তৃষ্ণাকে তাই উচ্ছিন্ন করো।

নবীন বয়স, স্কুলরী স্ত্রী, সদ্যোজাত প্রে, সম্দুধ সাম্রাজ্য, বিপর্ল বৈভব সমস্ত ত্যাগ করে চলে গেল সিদ্ধার্থ। চলে গেল প্রব্রজ্যার পথে, ধ্যান-সমাধির পথে। একটি মাত্র উত্তর খ্রুজতে। কি নিবে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিবে যায়?

সেই সমাধানসন্ধানে নরেনও বেরিয়ে পড়ল। তারক আর কালীপ্রসাদকে সংগে নিয়ে। চলে এল বঃশ্ব-গয়ায়।

এইখানেই বোধি লাভ করেছিলেন বৃদ্ধদেব।

নিজেই নিজের আশ্রয়। নিজেই নিজের উপায়। নিজের হাতেই নিজের মারির

# চাবিকাঠি।

মনুক্তি কি? মনুক্তি হচ্ছে নিজের উচ্চারণ নিজের উদ্মোচন। নিজের অন্তর্নি হিত সম্পদকে উম্বাটন করে দেখানো। আমি নিজে যখন প্রকাশিত তখনই আমি প্রমাণিত। মানুষের মনুক্তি এই প্রমাণে এই প্রকাশে। মনুক্তোর মনুক্তি শনুক্তির বিদারণে।

একটি মাত্র জীবন, তাই পরিপ্রণ করে উৎসর্গ করো। সেই উৎসর্গেই লাভ করো নবজীবন।

ষেমন অংগ্রলিমাল করেছিল। তার কাহিনী ভাবতে বসল নরেন।

দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললে এ শিশ্ব যৌবনে দস্য হবে। সত্তরাং একে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি। একে হত্যা করো। বললেন স্বয়ং শিশ্বর পিতা, ভার্গব, কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্ররোহিত। এ কি অসম্ভব সংকলপ। স্বয়ং প্রসেনজিত বাধা দিলেন। বললেন, দৈবজ্ঞদের জ্ঞান কতট্বকু।

ভাগবের ছেলের নাম রাখলেন অহিংসক। তক্ষশীলায় ভর্তি করে দিলেন। বেমন বৃদ্ধি তেমনি মেধা। দেখতে দেখতে সকল ছাত্রের অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। এবং সেই কারণে হল সে সকল ছাত্রের চক্ষ্মশ্ল। ছাত্ররা ষড়যক্ত করল। ষড়যক্ত করে অহিংসকের নামে রটনা করল কলঙক। অধ্যাপকের কানে তুলল। অধ্যাপক ঠিক করলেন দ্র করে দিতে হবে অহিংসককে। বিদ্যাপীঠে আর তার স্থান হবেনা।

অহিংসককে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক। বললেন, 'নবীন বয়সেই তুমি সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেছ, শূধ্য এক বিদ্যা তোমার বাকি।'

'বল্বন তা কি। যে ম্ল্যেই হোক, আমি শিথব সেই শেষ বিদ্যা।' বিদ্যার ব্যাকুলতায় দীপতচক্ষ্ব অহিংসক তাকিয়ে রইল অনিমেষ।

'কিন্তু সে বিদ্যার অধিকারী হতে হলে তোমাকে হাজার লোক খ্ন করতে হবে একে-একে। হাজার পূর্ণ হলেই আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে সেই সর্ব-শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা উপহার দেব।'

'হাজার লোক?'

'হাাঁ, যাদের তুমি মারবে প্রমাণস্বর্প প্রত্যেকের কড়ে আঙ্ক্লটি সংগ্রহ করবে। আমাকে এনে দেখাবে সেই অর্জানুলিমালা। আমি গ্রেণ দেখব হাজার প্রেল কিনা। যাও।' অধ্যাপক তাড়া দিলেন, 'সর্বশেষ বিদ্যায় পার্ণগ্রম হও।'

বিদ্যাকে অসমাপ্ত রেখে যবিনা। আর গ্রেবাক্য স্কদ্রান্ত ও অবিচল বলে বিশ্বাস করব।

নরহত্যায় লেগে গেল অহিংসক। এক-এক করে হাজার পরেণ করব তবে আমার ছুন্টি। দেখি মূত্যুর উপটোকনে পাই কিনা অমূতের সঞ্জীবনী।

চারদিক থেকে আটটি পথ এসে মিলেছে এক অরণ্যে। সেই অরণ্যেই বসবাস করে অহিংসক। যে কেউই আসবে এ পথের পথিক হয়ে তাকে অক্লেক্স প্রাণ হারাতে হবে। ডান হাতের কড়ে আঙ্ক্লটি কেটে নেবে তারপর। গলায় মালা করে পরবে। আর বারে-বারে আঙ্ক্ল গ্নে-গ্নে নিজের মনে জিগগেস করবে, হাজার প্রেতে আর বাকি কত? আঙ্বলের মালা গলায় পরেছে বলেই তার নাম অর্গানুলিমাল।

অ**॰গ্রলিমালের** অত্যাচারের কথা রাজার কানে উঠল। কোথায় সেই অরণ্য! অরাতিপাতন সৈন্য নিয়ে সে বন ঘেরাও করো। একটা সামান্য দস্যুকে দমন করতে পারবনা?

এ দস্য কে, ভার্গবের তা ব্রুতে বাকি নেই। নিশ্চিত হলেন রাজা তাকে নিশ্চিত করে দেবেন শ্বনে। শ্বধ্ গোপনে স্থাকৈ বললেন কথাটা। বললেন, এই কুলকল্পক প্রের মৃত্যুই সমীচীন।' কিন্তু মা তা মানবে কেন? মা ছ্টলেন অরণ্যের দিকে, ছেলের সন্ধানে। রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে আক্রমণ করতে আসছেন, তুই একা কি করে পারবি তার সংগে তুই পালা। সে সংবাদট্কু দিতে ছ্টে এসেছি আমি। আমি তোর চিরদ্রুগিনী মা, আমাব কথা শোন, রাজাব সৈন্য যেন তোকে খুকে না পায়!

'তুমি ষেওনা' ও মা-বাপ কিছ্ই মানেনা। উলটে তোমাকেই কোপ মেরে বসবে।'

'বস্ক। কিন্তু বলো ওর বিপদের মৃহ্তে চুপ করে থাকি কি কবে আমাকে ওব অরণ্যবসতির পথ বলে দাও। আমাকে ও মাব্ক তাতে দৃঃখ নেই, কিন্তু ও বাঁচুক।'

এ কি, মাতৃহত্যার পাপেও কলজ্কিত হবে নাকি স্প্রাবস্তীব কাছে জেতবনে বিহার করছেন তথন বৃদ্ধদেব, তাঁব কানে সমস্ত কাহিনী উপনীত হল। দৃদ্দিত দৃজ্লন, একে বশীভূত না করতে পারলে শান্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মাতৃহত্যার পাতকে সে পজ্কিল হবে?

নৃশংস দস্যুর জন্য কর্ণাময়ের প্রাণ কে'দে উঠল। সামান্য এক ভিক্ষার বেশে একা-একা তিনি চললেন সেই অবণ্যপথে।

'যাবেন না, ও পথে যাবেন না।' গ্রামের বাখাল ছেলে । মিনতি কবে উঠল। প্রশালতমূখে বুম্ধদেব জিজ্জেস করলেন, 'কেন<sup>্</sup>

'কিছ্ আগেই জঙ্গলেব মধ্যে অঙগ্নিলমালেব বাসা। তাৰ কথা শোনেননি ব্ৰিঝ সমে যাকে সামনে পায় তাকেই কেটে ফেলে। চল্লিশ পণ্ডাশ জন যাত্ৰী একত দল বে'ধে না গেলে তার হাতে আর নিস্তার নেই। আপনি একা, আপনি নিরুদ্ধ—'

অভয়স্বদ্ব চোখে তাকিয়ে বইলেন ব্ন্পদেব। কোনো নিষেধ কানে না তুলে চললেন এগিয়ে।

অর্থ্যনুলিমাল বড় অস্থিব হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বহুদিন কোনো লোকেব সে দেখা পাচ্ছেনা। তার ভয়ে পথদাট সব নির্জন হয়ে গেছে, কেউ আর আসছেনা অরণ্যের বিস্নীমায়। কি হবে! নশো নিরানব্বইটি আঙ্কল সে সংগ্রহ করেছে, আরেকটি আঙ্কল এখনো বাকি। হাজার না প্রলে যে তার রতোদযাপন হবেনা। আয়ন্ত হবেনা সে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা বিদ্যা।

যে করে হোক শেষ আঙ্কল, সহস্রতম আঙ্কলিট আজ চয়ন করতেই হবে। সম্পূর্ণ করতে হবে প্রমাণমালা। চুপ করে প্রতীক্ষা করে থাকলে মিলবেনা সেই শেষ বলি। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তৎপর হয়ে খ্র্জতে হবে এদিক-ওদিক।

অরণ্যগহন থেকে বেরিয়ে এল অর্জ্যালিমাল। যতদ্র চোখ যায়, জনমানবহীন। অরণ্যসংগমের আট-আটটি পথই খাঁ-খাঁ করছে। একটা ধ্বলিকণা পর্যন্ত উড়ছে না। কি হবে? প্রতিজ্ঞাপ্রেণ হবেনা তা হলে? প্র্ণ হবেনা গ্রুব্প্জার উপাচার? ক্ষুধার্ত বাঘের মত অর্জ্যালিমাল তাকিয়ে রইল লোলন্প চোখে। ও কে! ও কে আসছে? ভগবান তা হলে মুখ তুলে চেয়েছেন?

সামান্য একজন ভিক্ষা। উদাসমনে চলেছেন অন্যমনে। অন্যমনে চলেছেন বলেই ব্যক্তি এসে পড়েছেন বনপথে। এখানেই যে তাঁর প্রাণশেষ তা, হায়, তাঁর জানা নেই। আনন্দে অধীর হয়ে অঞ্জানিমাল তাঁর দিকে ধাবমান হল।

কিন্তু এ কি, কিছ্বতেই যে পেণছবতে পারছেনা ভিক্ষর কাছে। ছব্টছে, ছব্টছে, জাবার তাকিয়ে দেখছে, যেমন ব্যবধান তেমনি ব্যবধান। ভিক্ষর তো কই পালাচ্ছেনা প্রাণভরে, ধীর পায়ে হাঁটছে, তব্ব এত তীরবেগে ছব্টেও কেন সে তাঁর নাগাল পাছে না? এত দিন অরণ্যে বাস করে কত হরিণকে সে হারিয়ে দিয়েছে গতিতে, আজ এক মন্থরপদচারী ভিক্ষর সংগ্য সে পেরে উঠছে না? তীরের মত উল্কার মত ছব্টল আবার অংগ্রলিমাল, কিন্তু আশ্চর্ষণ, যেই দ্রত্ব সেই দ্রত্ব।

তখন আর্তনাদ করে উঠল দস্যু, 'একট্ব দাঁড়াও। আমি বড় বিপন্ন। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও।'

সর্বাকশ্যায়ই মান্ধের এই বিপল্লব্দিধ। আমি অশ্রণ, আমি অসহায়, আমি গৃহহারা। অরণ্যে বাস করছি আমি, সার বিদ্যা আহরণের প্রারত এখনো সম্পাল্ল করতে পারল্মনা। আমি নিঃসঙ্গ, সর্বপরিত্যক্ত। আমার কেউ নেই। তুমি একট্র দাঁড়াও। তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেওনা। কলঙ্ককর্দমে আমার দুই হাত লিগত হয়ে আছে, কিল্তু জানি, এ দুই হাতে আর কিছ্ব ধরা না যাক, যা ধরা যায় তা তোমারই পদকুস্মা। দয়া করো, একট্ব দাঁড়াও। আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও। আমার ব্রত্পূতির সহায় হও।

তথাগত দাঁডালেন।

'আহা, বড় ক্লান্ত হয়েছ তুমি ছ্,টে-ছ্,টে।' কর্,ণার্দ্র স্বরে বললেন ব্,দ্ধ্দেব 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমিই যাচ্ছি তোমার কাছে।'

মল্রুস্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল অংগ্রলিমাল।

ধীর পারে প্রভু তার কাছে এগিয়ে এলেন। শান্তোদান্ত কপ্ঠে শোনাতে লাগলেন অভয়ের কথা, অশোকের কথা। বললেন, 'নশো নিরানন্দ্রই জন লোককে তুমি হত্যা করেছ। তাদের মৃত্যুকালীন মুখগুলো মনে করো।'

বিভীষিকা দেখতে লাগল অংগ্নলিমাল। শ্নতে লাগল তাদের মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ।

'আমাকে ক্ষমা কর্ন।' অধ্যালিমাল যেন কেমনতর হয়ে গেল, লা্টিয়ে পড়ল প্রভুর পাদপদেম। 'তোমাকে রক্ষা করতেই তো এসেছি।' 'আমারও বাঁচবার উপায় আছে?' কাঁদতে লাগল অণ্যালিমাল।

'আছে।' বললেন কর্ণাময়। 'রস্কনদী ধ্রেয় দেবার জন্যে আছে শ্বেতনদী, অশ্রনদী। তোমাকে আমি প্রব্রজ্যা দিচ্ছি, আমার সংগ্র চলো জেতবনে।

অশ্বিদালের মা ফিরছে উমাদিনী হয়ে। কোথায় তার ছেলে? কই সেই অরণ্যে তো সে নেই। তমতাম করে খুজেও তার সন্ধান পেল না। এদিকে রাজার সৈন্য বেরিয়েছে তাকে বিধন্ত করতে। যদি প্র্মিন্ত্তে সতর্ক করে না আসি তবে যে সে বাঁচে না।

কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল মা। কোথায় আমার অহিংসক ? তার ব্রিঝ আর নিস্তার নেই।

কোথাও যাবার আগে কোনো কিছ্ব করবার আগে প্রসেনজিতের একবার আসা চাই গোতমের কাছে। গোতমের চরণবন্দনা না করে কোনো কমে তার উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই।

'ব্যাপার কি?' রাজাকে জিগগৈস করলেন বৃদ্ধদেব, 'এত সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোথায় চলেছেন? কোন শত্রুজয়ে?'

'অংগ্রালিমালকে দমন করতে। জানেন সেই নরঘাতকের কাহিনী?'

'জানি। নশো নিরানব্বই জনকে হত্যা করে সে একজনের জন্যে প্রতীক্ষা করিছিল। আপনাকে পেলে তার হাজার সংখ্যা প্রণ হত্ত। প্রশানত উদার মুখে হাসলেন গৌতম : 'তব্ আপনি রাজার কর্তব্যপালনে চলেছেন, কি করে আপনাকে বাধা দিই ? কিন্তু যদি ধর্ন সে এখানে আপনার কাছে এসে হাজিব হয়?'

'এখানে?' এই জেতবনে ভিক্ষন্সখেছ?' প্রসেনজিং যেন পড়লেন আকাশ থেকে।

'হাাঁ, যদি দেখেন সে জীবহিংসা ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষ্ হয়ে গিয়েছে. তা হলে কি করেন? তার নশো নিরানব্বই হত্যার দণ্ড দেন?'

'সে যদি ভিক্ষ্ব হয়ে যায় তা হলে তো তার সমস্ত তপরাধের মাচ'না হয়ে গেল।' 'তবে এই দেখ অঙগুলিমালকে।'

অংগ্রালমাল রাজার সামনে দাঁড়াল অভিবাদন করে। সৌম্য শান্ত ভিক্ষ্ব বেশে। মেঘমালিন্যমুক্ত সূর্যের দীশ্তিতে।

বিষ্ময়ে পাথর হয়ে গেল প্রসেনজিং। এও সম্ভব! এত বড় পাষণ্ডকে প্রভু ক্ষমা করেছেন। আর সেই স্পর্শমণির ছোঁয়ায় এই ক্লিলমলিন লোহাও সোনা হয়!

আনন্দের উপহারস্বর্প মণিময় কটিবন্ধ অংগ্রিলমালকে দিতে গেল রাজা। অংগ্রিলমাল বললে, 'আমার আভরণ দিয়ে কি হবৈ ? অহিংসাই আমার আভরণ।'

ভিক্ষাপার হাতে নিয়ে ভিক্ষ্ম অর্গ্যালিমাল বের্ল রাজপথে। কিন্তু তাকে যে দেখে সেই পালায়। ওরে ঐ অর্গ্যালিমাল আসছে। পালা। আর কিছ্তেই না পেবে শেষে ছম্মবেশ ধরেছে। তার হাজার সংখ্যার একজন এখনো বাকি। সরে পড়া বাড়ি গিয়ে ঘরে কপাট দে।

পথঘাট জনশন্ন্য হয়ে গেল। এক মন্থিও ভিক্ষা মিলল না অপ্যালিমালের। সকাল থেকে দন্পন্ন, দন্পন্নও এখন বিকেলের দিকে হেলেছে, তব্দু খাদ্য নেই পানীয় নেই আশ্বাস নেই আশ্রয় নেই। সমস্ত গৃহন্বার রুশ, পথচারী যদি কেউ পড়ে দ্র্থিপথে, পালিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে।

অভুক্ত অপীত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে বিহারের দিকে। দেখল পথিপাশ্বের্ব একটি নিরাশ্রয় নারী মৃত্যুয়ন্দ্রণায় আর্তনাদ করছে।

আশ্চর্য, সেই শ্ব্ধ্ব অর্গ্যালিমালকে দেখে পালালনা। কি করে পালাবে? স্বয়ং মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। যে মরছে তার আবার মরতে কি ভয়?

কিন্তু আর্তনাদ শানে দ্রবীভূত হ'ল অর্জ্যালিমাল। কি করে এই পথশায়িনী দাঃখিনীর যন্ত্রণার উপশম করবে? ব্যাকুল হয়ে তার উপায় খাঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় উপায়? সোজা ছাটে এল প্রভূর কাছে। প্রভূ, আর্তকে রাণ কর্ন। লাঘব কর্ন তার ক্রেশভার।

মুশ্ধ বিষ্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বুশ্ধদেব। মুত্যুকালে নশো নিরানব্বুয়ের কত কর্ণ আর্তনাদ শুনেছে অংগ্রালমাল, এক তন্তু বিচলিত হয়নি। আজ কোথাকার কে এক নামগোগ্রহীনা পথের মেয়ের জন্যে তার এই ব্যাকুলতা। শুধু বিচলিত নয় বিগলিত!

প্রভূ বললেন, 'তুমি ফিরে যাও সেই নারীর কাছে। তাকে বলো, আমি আজন্ম স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিনি। আমার সেই পর্ণ্যের বিনিময়ে তোমার বল্লার উপশম হোক।'

'আমি প্রাণিহিংসা করিনি? সে কি কথা?' অঙ্গানিমাল স্তন্তিত হয়ে রইল। 'না করোনি। কোথায় করলে?'

'সে কি? একটি দুটি নয়, নশো নিরানন্দ্রই জন নিরীহের প্রাণ নিয়েছি।

'সে তুমি কোথার? সে আরেক লোক। তার নাম ছিল অণ্যালিমাল। এখন তোমার সেই অহিংসক নাম' ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নতুন গোরবে। তুমি ভিক্ষাসন্থে প্রবেশ করেছ। তোমার নবজন্ম হয়েছে। বলো এই নবজন্ম স্বেছায় হিংসা করেছ তমি?'

কর্ণাঘন অমৃতবাণীতে স্নিশ্ধ হল দেহমন।

'পূর্ব'জম্ম ও পূর্ব'জীবনের কথা ভূলে যাও।' আবার বললেন বৃষ্ধদেব।
'মৃত্যুর তোরণ পোরয়ে চলে এস নবজীবনের মহা**দেশে**।'

'কিন্তু প্রভু, এক অতৃণিত রয়ে গেল।'

'কি?'

'আমার গ্রুদক্ষিণা দেওয়া হলনা।'

'কে বললে?'

'নরহত্যায় এক সংখ্যা কম পড়ল। হাজার প্রেলনা।'

সিম্পার্থ হাসলেন। বললেন, 'না, পর্রেছে হাজার। নশো নিরানস্বরুই বধের পর একটা জীবন বাকি ছিল। সে তুমি তোমার নিজের জীবন দিয়ে প্রেণ করেছ। সেই তোমার গতজ্ঞীবন, দসাক্ষীবন। সেই জীবন বলি দিয়েই সহস্ত সম্পূর্ণ হয়েছে তোমার। গ্রেন্দিক্ষণার শোধ হয়েছে। এবং সেই শোধের পর তোমার যে শেষ্যবিদ্যা শ্রেণ্ঠবিদ্যা অর্জন করবার কথা ছিল তাই এবার এসেছে তোমার করতলে। অহিংসাই সারবিদ্যা।

দ্বই চোথ উদ্দীপ্ত হল আহংসকের।

'ষাও', প্রভু আবার বললেন, 'সেই মুমুর্মু নারীর যন্ত্রণা শাল্ত করে এস।'

ছরিত পারে সেই নারীর ধ্লিশয্যার পাশে এসে দাঁড়াল অহিংসক। দৃঢ় ও গাঢ় স্বরে বললে, 'আমি জন্মাবধি স্বেচ্ছায় কোনো প্রাণিহিংসা করিন। আমার সেই প্রণার বিনিময়ে তোমার যন্ত্রণার উপশম হোক।

নারীর যন্ড্ণার উপশম হয়ে গেল। পরম তৃপ্তিতে তাকাল সে অহিংসকের দিকে।

মোট কথা হচ্ছে কি? নিজের জীবন উৎসর্গ করো। নিজের জীবন উৎসর্গ করে বতপ্তি করো। অর্জন করো সারবিদ্যা। নিখিলমৈত্রী। নিজের জীবন উৎসর্গ না করলে হবেনা নবজন্ম। আর নবজন্ম না হলে জন্মগ্রহণ করে সুখে কি!

উৎসগ করবে কোথায়?

উৎসর্গ করবে প্রভুর পাদপদ্মে।

দ্ব চার দিন পরেই গয়া থেকে ফিরে এল নরেন।

ঠাকুর বললেন, 'কোথায় আর যাবে। মাস্তুলছাড়া পাখির কি আর গতি আছে? মাস্তুলে এসে বসেছিল এক পাখি। জাহাজ যখন ছাড়ল তখন পাখি ভাবলে, দেখি, ডাঙায় ফিরে যাই। বহুক্ষণ এদিক ওদিক উড়ে যখন ক্ল পেলনা, তখন আর কি করবে, ফের সেই মাস্তুলে এসে বসল।'

নরেন ফিরে এলে ঠাকুর গংগাধরকে বললেন, যা কলকাতা থেকে শংখকুণ্ডল কিনে নিয়ে আয়। তা দিয়ে সাজিয়ে দেব নরেনকে। জ্ঞানিস কুণ্ডলধারণে ধ্যাননিরত বুশ্ধদেব সিম্ধ হন। নরেনও তেমনি সিম্ধ হবে।

শৃত্যকুন্ডল এলনা ঠিক সময়ে। ঠাকুর তথন নিজহাতে মৃত্ত্বুন্ডল তৈরি করলেন। নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন নরেনকে। ঠাকুরেব নিজের হাতে গড়া কুন্ডল. সে আরো শক্তিশালী।

নরেনকে আশীর্বাদ করলেন, মহানিশায় যাও দক্ষিণেশ্বরে। ধ্যানযোগে সিন্ধ হও।

# \$0

ঠাকুরের কেন এত যদ্যণা? তিনি কি ইচ্ছা করলে গ্রাণ পেতে পারেন না এই ক্লেশ থেকে?

সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিলেন, বৃন্দাবন থেকে তারক এসে বললে.

আপনার হাতে এ কী হয়েছে?

বাড়-বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'পায়ে তার বেধে পড়ে গিয়েছি।'

'হাড় সরে গিয়েছে না ভেঙে গিয়েছে?'

'কে জানে বাপ**্ব কি হয়েছে। ওরা তো বে'ধে দিয়েছে আন্টে-প্**ন্টে। একট্ব আরাম করে যে মাকে ডাকব তার জো নেই।'

ঠাকুরের স্বর আর্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠল। তারক অসহায়ের মত তাকাতে লাগল চারদিকে।

'এক-এক সময় ইচ্ছে হয়, দ্বতোর বাঁধাবাঁধি, সব কেটে বেরিয়ে যাই। দ্ব'হাত তুলে নাচি হরিবোল বলে। পরের ম্বহুতেই ঠাকুরের স্বর আবার আচ্ছন্ন হয়ে এল : 'না, এও একরকম বেশ খেলা চলছে। এ খেলায়ও আছে বেশ রস-কস।'

'কী দরকার এই কন্টের খেলা খেলে?' তারক স্পণ্টকণ্ঠে বললে, 'এতে যে আমাদেরও কণ্ট। আপনি তো ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে যেতে পারেন—'

'ভালো হয়ে ষেতে পারি? ইচ্ছে করলেই ভালো হয়ে ষেতে পারি?' কিছ্কণ সতব্ধ হয়ে রইলেন ঠাকুর। পরে বললেন, 'না, রোগের ভোগই ভালো। যাবা নানা কামনা নিয়ে আসে আমার কাছে, তারা আমাকে ভুগতে দেখে ভেগে যাবে। ভাববে, এও আমাদের মতই ভোগে, এ আর আমাদের প্রার্থনা মেটাবে কি! চল অন্য সাধ্র খোঁজ নিই।' ঠাকুর হাসলেন। 'ওসব বাজে লোকের ভিড় কমে গেলে আমি বরং হালকা হব।' পরে মহামায়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন : 'কী কৌশলই করেছিস মা!'

नत्त्रन वन्नत्न, 'এ कोमन एडएड पिट्ड श्रदा।'

'বলিস কি রে?' ঠাকুর তার দিকে তাকালেন স্নেহচক্ষে। বললেন, 'ব্রাড় যে খেলতে ভালোবাসে।'

'খেলতে ভালোবাসে তাতে আমার কি ? আমি কেন খেলি?'

'সে কি রে, কি বলছিস তুই? খেলেই তো স্থ। নানারকম খেলা। কভু হার কভু জিত। কভু হাসি কভু কামা। যে কেবল ব্রিড়র কাছে ঘোবে তাকে ব্রিড় ভালোবাসে না। যে অনেক দান খেলে ব্রিড়কে ছ্রুতে আসে তার জন্যই ব্রিড় হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই তো পাকা খেলোয়াড়। ক্লান্ত হয়ে কুপা কুড়িয়ে নেয়। পাশা খেলায় দেখিস নি, পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘ্রিট কাঁচিয়ে খায়, আবার যেমনি চায় খুমনি দান ফেলে, কচে বারো—আবার উঠে যায় এক লাফে।

रथना, रथना. रगयकारन रथनाভाঙाর रथना।

নরেন চুপ করে রইল।

তখন না হয় সামান্য হাত ভেঙেছিল, কিন্তু এখন এ কি মর্মচ্ছেদী যন্ত্রণা! যদি সাধ্য হয় কার না ইচ্ছে হবে এই বিষদণ্ধ দার্ণ ব্যাধি ঝেড়ে ফেলে গা থেকে। আর সংসারে যদি কার্ সেই শক্তি থাকে তবে তা স্বয়ং সাধকচক্রবতী শ্রীরামকৃষ্ণেরই আছে।

কিন্তু এখনো তাঁর সেই এক কথা : 'এই ব্যারাম হয়েছে কেন? যাদের সকাম ৮০ ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'
'আর আমরা?' কে'দে উঠল ভক্তের দল।

'তোরা, যারা শৃশ্ধ ভন্ত, তোরাই থাকবি। তোদের সাধ্য কি আমায় ফেলে পালিয়ে যাস। তোদেরকে মিলিয়ে দেওয়াও আরেকটা উদ্দেশ্য এই অস্থের।' নিজেকে দেখিয়ে ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন : 'এর ভিতর মা স্বয়ং লীলা করছেন। প্রথম অবস্থায় জ্যোতিতে দেহ জন্তুলজন্ত্রল করত। লোক তাকিয়ে থাকত হাঁ করে। তাই মাকে বলল্ম, মা, বাইরে প্রকাশ পেয়ো না, ঢ্কে যাও, ল্কিয়ে পড়ো। মা শ্নলেন। তাই এখন এই হান দেহ।' একট্ব স্তম্প হলেন ঠাকুর, বললেন, 'ভালোই হয়েছে। নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকের ভিড়লোগ যেত। এক দণ্ড তিন্টোতে দিত না আমাকে। এই ভালো হয়েছে।

'ভালো হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, আগাছার দল পালিয়ে গেছে। যাক, যেতে দে। তোরা অক্ষয়করণ বট, তোরা ঠাঁর দাঁড়িয়ে থাকবি।'

নরেন তারক রাখাল বাব্রাম সকলের চোখ জলে ভরে উঠল। 'আর, নরেন? তুই তো আমার সেই হোমাপাথি।'

হোমাপাখি খ্ব স্দার আকাশে বাস করে, শ্নোই ডিম পাড়ে। ডিমটা মাটিতে পড়ে বাবার কথা, কিল্টু পড়বাব আগেই ফুটে ছানা বেরোয়। ছানা নামতে থাকে নিটির টানে কিল্টু মাটি স্পর্শ কববার আগেই ওর চোথ ফোটে, ডানা গজায়। ব্যব্দে পাবে প্রথিবীর খ্যাব বাছাকছি এসে পড়েছে। ব্যব্দে পারে মাটি ছালেই মা্টুল। তখন হঠাৎ আত্রিক্তে চাৎকার করে উঠে উপরের দিকে উড়ে চলে। উড়ে চলে এব মাব কাছে, সেই আবাশ-খাবাসে। ঈশ্বরনিক্তেনে।

হোমাপাথি নিতাসিদেধন প্রতীক। কে নিতাসিদ্ধ? জন্ম থেকেই যে ঈশ্বরকে চায়, সংসারেল কোলো ভোগে যার বিল্নমান্ত লোভ নেই।

শ্ধ্ নিত্যসিদ্ধ ? আবো কত-কি বিশেষণের মালদোম গলায় পরিয়ে দিয়েছেন নরেনেব।

এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই। অনোরা কলসী-ঘটি, নরেন জালা। অনোরা ডোবা-প্রকুব, নবেন বড় দীঘি। অনোরা কাঠি-বাটা, নরেন রাঙাচক্ষ্ব লাল রুই। বাঁশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রটোওলা বাঁশ, অনেক জিনিস ধরে। নরেন সভায় থাকলে আমাব বল, সংগ্র থাকলে সাহস। যেন খাপখোলা তরোয়াল।

রাম দত্ত বললে, 'এমন অস্থ না হলে ঠাকুরকে চিনত কে? স্ক্রুপ শ্রীরে স্বাই-ই তো ভগবানে মন রাখতে পারে। কন্টের কণ্টকশয়নে শ্বেও যিনি অন্ক্রুণ নিবিকলেপ থাকতে পারেন তিনিই অবতার।'

'তাছাড়া আবার কি।' বললে বলরাম, 'ঠাকুরের অস্থ করেছে, ঠাকুরের অস্থ করেছে, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ঠাক্রেব কখনো অস্থ করতে পারে? এ আমাদের অস্থ, এ আমাদের পাপ।'

'প্রভ্, আব কত ছলনা করবেন?' হাতজোড় করে বলছে কেদার চাট্রজ্জে।

#### च्मना ?

'তাছাড়া আবার কি।' বলেছে গিরিশ ঘোষ। 'এ তাঁর লীলা, মান্বের দ্বঃথ হরণ করবার ছল। সর্বজীবের পাপাপরাধ টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। আর সেই দ্বর্ভার গলানি মুছে দিচ্ছেন নিজের ক্লেশ দিয়ে।'

গিরিশের পাপ নিয়েই ঠাকুরের ব্যাধি।

শ্বধ্ব গিরিশের পাপ? আমার-তোমার সকলের পাপ। সকলের দ্বুষ্কৃতি। সকলের ঋণবন্ধন। চেয়ে দেখ ঠাকুরই সেই নির্জিতদঃখ বিপাপ অণিন।

'জগতের দ্বংখ দেখে যাঁশ্ব ক্রণে বিন্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দ্বংখে রোগ ভোগ করছেন।' বললে শশী।

'অত কথায় কাজ কি। শৃথু সেবা, সেবা লাগিয়ে দে।' নরেন বলে উঠল, 'দেখছিস না, আমাদের সেবা নেবেন তাই তাঁর এই অসুখ। নেবাই যে প্জা, সেবাই ষে শিব তাই শেখাবার জন্যেই এই আয়োজন। তাই ভাবছিস কেন? তাঁর এই অসুখ না হলে কি আমাদের হ'ত এই মন্দ্রদীক্ষা, এই চ ফ্রেন্থেম? তাই ছাড়িসনে এ স্থোগ, কায়েমনে সেবা লাগিয়ে দে। এমন সেবা লাগিয়ে দে যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে না পারেন।'

কে একজন এসে নালিশ করলে লাট্রকে, 'সারাদিল কেবল রুগীর সেবাই করেন, উপাসনা-আরাধনা করেন না?'

লাট্ব একবার তাকাল নরেনের দিকে। বললে, 'সেবাই তো আমাদের একমাত্র উপাসনা, একমাত্র আরতি। আমাদের আর কেননো প্রজা-চর্যা আছে নাকি? যাকে শহুশ্বা করছি, নাওয়াচ্ছি-খাওয়াচ্ছি, যার পা টিপে দিচ্ছি, মলমত্র পরিষ্কার করছি, সেই আমাদের ইণ্ট, আমাদের সর্বশিরোমণির ভগবান।

আর্তকে পেরেছি তার মানেই শিবসন্ধান হয়েছে। এবার তার হিতচিকীর্যায় দুচুব্রত হও। সেই হিতচিকীর্যাই তোমার প্জোপাসনা। কল্যাণকর্মের সনুযোগ না পাও অশ্তত সর্বভূতে শন্ভাভিলাষী হও। সেই শন্ভাভিলাষও ঈশ্বরের আরতি।

এত কণ্ট তব্ ঠাকুর কি করে আছেন এত আনন্দময়!

রহস্যাট্কু শিখে নে আমার থেকে। যে রা সেই সর, আর যে সর সেই মহাশর।
'কত তাকে সইতে হবে, বইতে হবে একা-একা।' নরেনের দিকে তাকিরে
বললেন ঠাকুর : 'জীবনে আর তপস্যা কি? সহ্য করাই তপস্যা। যত দ্বঃখকণ্ট বৈফল্যনৈরাশ্য আসবে সব শরীরের, সংসারের, কিন্তু তোর মন থাকবে প্র্পপ্রতিজ্ঞার ভরপ্রে। সেই প্র্পাপ্রতিজ্ঞাই ঈশ্বরানন্দ।' বলেই তাঁর দীপ্ত মন্দ্র, দিবা স্ভে উচ্চারণ করলেন : 'দৃঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

ধ্মপঞ্চের উধের্ব তুই বিশহ্ব নীলিমা। সর্বভাসক উপস্থিতি। কীর্তন লাগিয়েছে ভক্তপল। নরেন রাখাল লাট্য বাব্যাম।

ঠাকুর ডেকে পাঠালেন কীন্ধন্দের। বললেন, 'তোরা তো বেশ রে! কেউ মরে আর কেউ হরি হরি বোল বলে!'

সবাই অপ্রস্তৃত।

হৈসে উঠলেন ঠাকুর। তাঁর সর্বাঞ্চে প্লেককদন্ব। বললেন, 'গান গাইছিস তো সন্ব ভূল করছিস কেন? তাছাড়া এক কলি ছেড়ে দিরোছিস।' বলে ঠাকুর সন্ব করে গেয়ে দিলেন কলিটা। কোন জায়গায় সেটা বসাতে হবে তাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'হরিনাম গান করছিস সন্বে-তালে নিট্ট থাকবি। এতট্নকু আখর পর্যন্ত ফেলে যাবিনে। যা, লাগা কীর্তন।'

ভক্তবৃন্দ উদ্দাম আনন্দে কীতনি সূর্ব্ করল। 'দঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

## 65

ভান্তার মহেন্দ্র সরকার চিকিৎসা করছে ঠাকুরের। সে ঈশ্বর পর্যন্ত না হয় মানল। কিন্তু ঈশ্বর মান্বের চেহারা ধরে প্থিবীতে অবতীর্ণ হন এ মানতে সে রাজি নয়।

কি করে হবে? যিনি অবতার তিনি ধরা দিয়ে ব্ঝিয়ে দিন না। তাহলেই তো মিটে যায় গোলমাল।

নবেনের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল। নরেনও প্রথমটা মানতে চায়নি। তুমি বাদি অবতার তাহলে আমিও অবতার। বটেই তো, তুইও ঈশ্বরের প্রতিনিধি। একই জল গোষ্পদেও আছে সম্দ্রেও আছে। যতট্কু জল ততট্কুতেই আকাশের প্রতিবিশ্ব। যতট্কু গুণ ততট্কুতেই ঈশ্বর আভাসিত। তাই গুণদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।

'দেখন না রামকে অবতার কি কবে বলি? বালি-বধ, শম্ব্ক-বধ,—এ কি মশাই ঈশ্বরেব কাজ? এ কাজ নিতাশত মানুষেব।'

গিরিশ ঘোষ কাছে ছিল, হ্বংকার দিয়ে উঠল, 'এমন কাজ যদি কেউ করতে পাবে সে কেবল ঈশ্বরই পাবে।'

'তারপর সীতাবর্জনটা দেখন।'

'এও মশাই ঈশ্বরের কাজ। মান্বের সাধ্য নেই জেনেশ্নে নিষ্কলঙকা স্থীকে ত্যাগ করতে পারে।'

ডাক্তার সরকার মৃদ্বরেখায় হাসল। এও একটা কথা ?

ঈশ্বর যদি নিরাকার হন কেন তিনি সাকাব হতে পারবেন না? এত সব করতে পারেন তিনি, আর একট্ব আকার ধরতে পাববেন না? মন স্থিট করে তিনি নিরাকার, দেহ স্থিট করে তিনি সাকার। যিনি আদ্যুক্তহান বিশ্বরহ্মান্ডের মালিক তিনি খেলাচ্ছলে ধরতে পারেন না একটি মান্বের ছন্মবেশ? রাজা কি কখনো-কখনো ছন্মবেশ ধরে দেখতে আসেনা তার নিজের রাজ্য?

ঠাকুর বললেন, 'আরে, ওরা যে বিজ্ঞানের আজ্ঞাধীন। ঈশ্বর যে অবতার হতে পারেন এ কথা ওদের সায়ান্সে লেখা নেই। তাই কি করে বিশ্বাস হবে শর্নি?' বলে ঠাকুর হাসতে হাসতে এক গল্প ফাঁদলেন : 'তবে এক গল্প শোনো। একজন এসে বললে, ও পাড়ায় দেখে এলমে অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যাকে বললে সে একজন লেখাপড়াওয়ালা লোক। সে বললে, দাঁড়াও খবরের কাগজখানা একবার দেখি। খবরের কাগজ নিয়ে এপ্তা ওপ্তা অনেক ওলটাল-পালটাল কিন্তু অমুকের বাড়িভাঙার কথার উল্লেখ নেই। তখন সে বলল, কই খবরের কাগজে তো লেখেনি। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করিনা। সে কি, নিজের চোখে দেখে এলমে যে। বিশ্বাস করিনা, ও সব মিছে কথা, নইলে খবরের কাগজে থাকত।

সবাই হেসে উঠল।

ষেহেতু বইয়ে নেই সেহেতু অন্ভবেও নেই। পায়ের নিচে মাটির প্থিবীটাই সতা, আর মাথার উপরে আকাশটাকে দেখেও দেখবনা।

খবরের কাগজে লিখেছে আণবিক বোমায় প্থিবী একটি ধ্লিকণায় পর্যবিসিত হবে। যদিও তা চোখে দেখিনি, দেখবও না, তব্ তা বিশ্বাস করে বসে আছি। কোন যুদ্ধিতে এ বিশ্বাসের সমর্থন আছে? এর জন্যেই আছে যে একজন এক্সপার্ট, পারংগম বৈজ্ঞানিক, তাঁর নিভ্ত লেবোরেটরির নীরব সাধনায় তা আবিষ্কার করেছেন। যেহেতু সেই বৈজ্ঞানিক আমাদের বিশ্বাসভাজন, সেই হেতু তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে আমরা বিশ্বাসবান।

তেমনি দেখ আধ্যাত্মিক লেবোরেটরির ক্ষেত্রে কোনো এক্সপার্ট, পারংগম বৈজ্ঞানিক আছেন কিনা। তিনি তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন কিনা। তিনি যদি তেমন জাতের লেক্ত হন, যদি তোমার বিশ্বাসের পার হন, তবে হাকেই বা তুমি মানবেনা কেন, কেনই বা নেবেনা তাঁর আবিষ্কার?

প্রিবী যদি ধ্লিকণায় পরিণত হয় তবে আজকের সব ধ্লিকণাও প্রথিবীতে পরিণত হবে। প্রথিবী যদি একটি ধ্লিকণা, কোটি-কোটি ধ্লিকণাও কোটি-কোটি প্রথবী। বিশ্বাস করতে পারো? কি করে পারবে? খবরের কাগতে এখনো তা লেখেনি যে।

'সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয়না। বিষয়বৃদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দ্রে, অনেক—অনেক দ্রে।' বললেন ঠাকুর : 'বিষয়বৃদ্ধি থাকলেই সংশয়। বিষয়বৃদ্ধি থাকলেই অহঙকার। পাণ্ডিত্যের অহঙকার, সব-জেনে-ফেলেছির অহঙকার। ধনের অহঙকার, সব-করতে-পারির অহঙকার। সেই অহঙকারই দেয়না বিশ্বাস করতে।'

তাহলে বলতে চাও, জ্ঞান, জ্ঞান চাইনা?

কিন্তু আমরা কি জ্ঞান চাই? আমরা চাই বিদ্যা। শাধ্য বিদ্যার বোঝা বাড়িয়ে চলেছি। শাধ্য পান্ডিত্যের পিন্ড। যদি জ্ঞান চাই নম একটি বালকের মত নীরবে এসে বসতে হবে গারুর পায়ের কাছে। আত্মা, অত্যামীই সেই পরমগারু। গারুর আমার থেকে বেশি জানেন বেশি বোঝেন এ বিশ্বাসটি না থাকলে জ্ঞানার্জন হবে কি করে? গারুর ছাড়া বিদ্যার্জন হতে পারে শাধ্য শাক্তনা পান্থ পড়ে। কিন্তু জ্ঞান পেতে হলে বিশ্বাস চাই নমুতা চাই সারল্য চাই।

ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস' যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।'

বেশ তো, নিজের চোখেই তবে দেখনা।

ডাক্তার সরকার আরেক ডাক্তার নিয়ে এসেছে সেদিন। সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ উপস্থিত হল। দেখতে-দেখতে লোপ পেল ঠাকুরের বাহ্যচেতনা। নীরশ্ধ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

সমাধিভাবটা একবার বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষা করে দেখিনা। ডাক্টার সরকার ঠাকুরের বৃক্কে স্টেথিসকোপ লাগালেন। হতবৃদ্ধি হয়ে গেলেন মৃহ্তে। হৃৎ-স্পন্দন নেই. না, একবিন্দ্র না। এ কি, নিশ্বাসও পড়ছে না, হাতের নাড়ি কোথায় উঠে গেছে কে বলবে। অথচ ঢলে পড়ে যাচ্ছেনা মাটিতে। অচল অটল স্মেব্বৎ বসে আছে। শুধু তাই নয়, দুই চোথ উন্মীলিত, পলকবিহীন।

আঙ্বলের খোঁচা মারলে নিশ্চয়ই চোখ সংকুচিত হবে। সেই পবীক্ষা কববাব জন্যে ডাক্তার সরকারেব সহাগত ডাক্তার ঠাকুরের চোখে আঙ্বলের খোঁচা মাবল। এতট্বস্তুও কোঁচকালনা চোখ, পলক নড়লনা।

ডাক্তাবেব নিজেব চোখে দেখা। বাইরে থেকে দেখতে মৃত, অথচ আসলে বসে আছেন স্থিব হয়ে।

কি আব বলবেন ডাক্তাব। মাথা হেণ্ট কবলেন। স্টেথিসকোপ খসে পড়ল হাত থেকে।

তাবপব সেদিন আবেক কাণ্ড।

নাত তিনটে থেকে জেগে বসে আছে সবকাৰ। চোখে ঘ্না নেই। কেবল রামকৃষ্ণ-চিন্তা। আব কিছা ন্য, আহা, ঠান্ডা লাগল নাকি নতুন কৰে। গলা আবাৰ টাটাল নাকি। বাডল নাকি কাশি।

শাৰ্ক্ এই ? নিডেৰ মনকে কত চোখ ঠাকৰে ? মন ৰলছে আকো একট্ ভাৰো। আকো একট্ গভীৰে যাও।

ঈশান মুখ্বৈজকে সেদিন যেমন বলেছিলেন ঠাকুব 'বাম,ন ড়বে যাও, তলিফে যাও−'

না তলালে অতলকে ছোবে কি কবে<sup>2</sup>

বোজ-বোজ কত টাকা যে লোকসান হচ্ছে বলবাব নয। ঠাকুবেব কাছে এসে আব উঠতে সাধ হয়না। পায়ে শিকড গজায়। সবাল আটটা বেজে গেল তব্ বেব্বাব নাম নেই। তথনো প্ৰমহংসেব চিন্তা। মান্টাৰমশাই এসে জিগগেস কবলেন 'কি হচ্ছে '

'আব কি হবে। প্রমহংস হচ্ছে।'

সেদিন বিকেল তিনটের সময় এসে হাজিব। ইচ্ছে ঠাক্বকে তাডাতাডি দেখে নিয়ে অন্য রুগীব বাডি যাবে।

অনেক ভক্ত সমাগম হযেছে সেদিন। এবং সকলেব অগ্রনাযক নবেন্দ্রনাথ। নরেনকে দেখে খ্রিশ্ হল সরকার। বললে, 'আজ গান হবেনা <sup>১</sup>'

ঠাকুব বললেন, 'একট্র গান কর।'

তানপ্রা টেনে নিয়ে নরেন গান ধরল। 'স্কুদ্ব তোমাব নাম দীন-শবণ হে।'

তারপর আবার আরেকখানা, ঠিক সরকারের মুখের উপর জবাব। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

মৃহ্তে কি হয়ে গেল কে বলবে। সকলেই একস্রে বলছে সেই কথা। শৃধ্ব বলছেনা, সবাই উঠে পড়েছে, নাচতে স্ব্র্ করেছে। সবার আগে বিজয়কৃষণ। দেখা-দেখি আর সকলে। ঠাকুর স্বয়ং। কে বলবে তাঁর ঐ ভয়ঞ্কর ব্যাধির ষশ্যাপা। দেহবোধের লেশমান্র নেই, রোগ কোথায় দেহছাড়া হয়ে গেছে। এ কি সম্ভব! এমন র্গী নাচবে দ্হাত তুলে। নৃত্যের পরেই সমাধিদ্থ হয়ে যাবে! নিবাত-নিক্ষ্প শিখার মত ঋজ্ব হয়ে থাকবে। সেদিন দেখছিল বসে, আজ দাঁড়িয়ে। দিব্যভাস্বব কলেবরে এ কি জ্যোতির্মায় আবিভাবি! যেমন র্গীর হুশ নেই সঙ্গে-সঙ্গে তার ভান্তারও ব্রিঝ বেহুশ হতে চলল। যেমন র্গী তেমন ডান্তার!

না, না, আমি বেহ‡শ হব কেন? আমি যে সায়ান্স পড়েছি। আমি যে বৃদ্ধি-বিচারের কৃতদাস।

কিন্তু ঐ দেখ ছোট নরেনকে, লাট্কে। তারা একেবারে স্তম্বীভূত পাষাণ। ভাবের উপশ্যে কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে—কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ যে দেখছি কতগ্রেলা মাতালের খেলা! এ কি মদ-মাতাল না মন-মাতাল ?

'তোমার সায়ান্স কি বলে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'এই যে এ মৃহ্তে কান্ডটা ঘটে গেল এটা একটা শৃধ্য ঢং?'

'তা আর কি করে বলি?' ডান্ডার মাথা চুলকোলো : 'এত লোকের যথন একসংগ্য হচ্ছে তথন তো সেটাকে আর ঢং বলতে পারি না?' নরেনের দিকে তাকাল ডান্ডার : 'তুমি যখন জ্ঞানবিচাব ফেলে পাগল হবার গানটা গাইছিলে তথন নাচের টানে আমার পা-ও টলে উঠেছিল। কিন্তু অনেক কন্টে ভাব চাপল্ম। ভাবল্ম বাইরে লোক দেখিয়ে লাভ কি! আমার অন্তরের যে বাউলবৈরাগী সে নাচুক।'

ঠাকুর উৎফ্লে হলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনিনা? তুমি হচ্ছ গশ্ভীরাত্মা। হাতি যদি ভোবাতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়, কিন্তু যদি সায়রদীঘিতে নামে তাহলে তোলপাড় হয়না। তুমি হচ্ছ সেই সায়রদীঘির হাতি।'

'কই অন্য র্গী দেখতে উঠবেননা ?' কে একজন মনে করিয়ে দিল। 'আর র্গী! যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল।'

ঠাকুরকে বলে দিয়েছে কথা না কইতে অথচ কথা শোনবার লোভে নিজেই বসে আছে তীর্থকাকের মত! এ কি শ্ব্যু কথা না অমৃতস্নান?

'কি করি বলো তো?' বলছে ডাক্টার সরকার, 'তোমার কাছে এলেই সমস্ত কর্ম পশ্ড হয়ে যায়। পেটের ধান্দা উন্নে গিয়ে ঢোকে। কতক্ষণ তোমাকে বকালাম আজ। কিন্তু দেখো আর কার, সংগ্যে যেন কথা কোয়োনা। আমি এলে আমার সংগ্যা শাধ্য কইবে।'

ঠাকুরের রোগ তো বাড়ছেই, সন্দেহ হচ্ছে তাঁর সেবকদের মধ্যে না এ কালব্যাধি সংক্রামিত হয়!

স্বিজর পায়েস থেতে পারেননি ঠাকুর। সব বীম করে ফেলেছেন। প্রজরন্ত

# সব পড়েছে বাটিতে।

অবতার তো বলো? এই বাটিতে দাও দেখি চুমুক। তথাস্তু। নরেন ঠাকুরের সেই উচ্ছিণ্ট পায়েস খেয়ে ফেলল এক চুমুকে।

### २२

আমি নীলকণ্ঠ শিব। আমি সোমস্যাণিনচক্ষ্। ক্ষ্ট-ক্ষটিক-সপ্রভ বিশ্ব-বিকাশ শ্বেতশিখা। আমি সর্বপাশমোচন পশ্পতি। বীরভদ্র বীরেশ্বর। আমিই ভূত, ভবন এবং ভব্য, আমিই অনেকাল্মা সহস্রাংশ্ব। মৃত্যুমৃত্যু শাশ্বতপূর্ব।

সমস্ত বিষ আমি ধারণ করতে পারি। নিঃশেষে করতে পারি পরিপাক। আমি সমস্ত সন্দেহনাশন বিদ্যুদ্ধিশ্বান দুধ্যি।

ধ্যানে বসেছে নরেন। চারদিক নিঃসাড়, বায়্ও ব্রিঝ নিশ্বাস ফেলছেনা। ভন্ত শিষ্যদের মধ্যে আর সকলেই ঠাকুরের সেবায় ব্যাপ্ত, শ্ব্ধ্ ব্ভো গোপাল নরেনের পাশে বসে। সেও সতব্ধ-মন্ন।

হঠাৎ নরেনের মুখ থেকে একটা কাতর আর্তনাদ ছুটে এল : 'গোপালদা, আমি কোথায় ? আমার শরীর কোথায় গেল?'

ক্রুত হয়ে নরেনের গায়ে হাত রাখল গোপাল। নাড়া দিয়ে বললে, 'এই যে, এই যে।'

কোথায় এই ষে! সারা গা মৃত্যুর মত হিম। চেতনার তাপচিহ্ন নেই কে:থাও। মরীয়াব মত ছন্ট দিল গোপাল। একেবারে দোতালায়, ঠাকুরের কাছে। রুম্ধ নিম্বাসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' এতট্বকু চমকালেন না ঠাকুর।

'नरत्रन रनरे। मरत राहा।'

ছোটু একটি দ্র্ভিষ্পি করলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

বেশ হয়েছে? এ কি অসম্ভব কথা।

'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। থাক খানিকক্ষণ ওরকম হয়ে। সমাধি সমাধি করে আমাকে ভীষণ জন্মলাতন করে তুলছিল। বুঝুক একটু সমাধির স্বাদ।'

রাতের প্রায় একপ্রহব কেটে যাবার পর নরেন ফিরে পেল দেহজ্ঞান। আর ফিরে পেয়েই চলল ঠাকুরের কাছে। পা চলছে কি চলছে না ব্রুতে পারছেন। সিশিড় যেন টলমল করছে।

তাকে দেখতে পেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'কিরে সব দেখতে পেলি তো? মা-ই আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। কিল্তু একটা কথা মনে রাখিস।'

চোথ তুলে তাকাল নরেন।

'তোর সেই বন্ধ ঘরের চাবি কিন্তু আমার কাছে থাকবে।' বললেন ঠাকুর, 'এখন তোকে অনেক কাজ করতে হবে, আমার কাজ। আর যখন সেই কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি ঘ্রিরে ঘর খ্লে দেব।'

ঠাকুর এক ট্রকরো কাগজ আর পেন্সিল তুলে নিলেন। যেন কি গোপন কথা, গোপনে লিখলেন সেই কাগজে। যেন কি অন্নি-অক্ষর বীজমন্ত্র, নরেন ছাড়া আর কার্ম দেখবার নয়। লেখা কাগজ তুলে দিলেন নরেনের হাতে।

নরেন দেখল কাগজে লেখা একটি মাত্র শব্দ। বজ্রগর্ভ মহাকাব্য। কথাটি আর কিছুই নয়, 'লোকশিক্ষা।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল নরেন, 'পারব না।'

'পারবিনে কিরে? তোর ঘাড় পারবে।' ঠাকুর তাকালেন প্রফ্রল্ল চোখে, বললেন, 'তুই আমার হাতের অস্ত্র, আমার হাতের লেখনী।'

অতল-অতুল আনন্দে দেহ-মন ভরে গেল নরেনের।

'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমপিল',' করিয়াছি। মান্বের সহায়তাকে আমি পদদলিত করি। যিনি গিরিগ্রহায়, দ্বর্গম বনে ও মর্ভুমিতে আমার সংখ্য-সংখ্য ছিলেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমার সংখ্যই থাকিবেন। জানিনা, আমি কবে ভারতে যাইব। সম্দয় ভার তাঁহার উপর ফোলয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয় সেই তোমার গ্রুর্ জানিবে। কর্তান্থ সকলেই পাবে—দাস হওয়াই বড় শক্ত। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে তাঁহার দ্বারা প্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং দ্বর্গ বা নরক বা মৃত্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।'

গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যে বহু সাধ্র ভিড় হয়েছে কলক। হায়। বৃদ্ভো গোপালেব ইচ্ছে হল বেছে-বেছে কয়েকজন সাধুকে গেরবুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষেব মালা দেয়। অকপটে অভিলাষের কথা বললে ঠাকুরকে।

ঠাকুর শন্নে খনুব খনুশি হলেন। বললেন, 'ভালো কথা। কিন্তু তুই আর সাধ্য পেলিনে?'

তার মানে? গোপাল অপ্রতিভ হয়ে গেল।

'ওসব জটা-দাড়ি দেখেই বৃঝি ভূললি ? দ্বের মাঠকেই বৃঝি সব্যক্ত গনে হয় ' চুপ করে রইল গোপাল।

'তোর এই নিত্যিকার চোখে দেখা ভক্ত ছোকরাগর্নি বর্ঝি আন নজনে পদল না? ওদের ত্যাগ আর ভক্তি সেবা আর নিষ্ঠা কিছ্ই দেখতে পেলিনে তুই? যা, বারোখানা গের্য্না কাপড় কিনে নিয়ে আয় আব বারোটা রন্ত্রাক্ষেব মালা। আমি আমার শ্বাদশ রাজকুমারকে স্থেবি শ্বাদশম্তির মত ধর্মরিজ্যে অভিবেক করব।'

গোপাল কিনে নিয়ে এল গের্য়া আর র,দ্রাক্ষ।

ঠাকুর বিতরণ করতে বসলেন।

কে সেই বারো জন? সূর্য আর বিবস্বান, অর্যমা আর পর্ষা, ত্বভা আর সবিতা, ধাতা আর বিধাতা, বরুণ আর মিত্র, শক্ত আর উর্ক্তম।

ডাকো নরেনকে। আর এগারো জন?

রাখাল আর তারক, যোগীন আর শরৎ, বাব্রাম আর নিরঞ্জন, হরি আর কালী, লাট্য আর গোপাল।

সব মিলে এগারো জন তো হল। বারো নন্বরের কোন ব্যক্তি? মাথা চুলকোতে লাগল গোপাল। সত্যিই তো, গৃহত্যাগী ভক্ত সেবকদের মধ্যে আর কেউ তো বাকি নেই। তবে ঠাকুর কি সংখ্যা নির্ণয় করতে ভুল করলেন?

'একখানা কাপড় ও একটা মালা যে বাড়তি হল।'
'বাড়তি হল? কেন, ভস্ত ভৈরবকে ডাকো।' ঠাকুর বললেন দ্ঢ়েম্বরে।
ভস্ত ভৈরব? সে আবার কে?

'তুই তাকে কি করে চিনবি? আমি তাকে দেখেছি ধ্যানে, দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে। দেখেছি একটি ধ্লোমাখা উলগ্য ছেলে নাচতে-নাচতে আসছে। মাথায় একগোছা চুল, বাঁ হাতে মদের বোতল, ডান হাতে অম্তের ভৃ৽গার। জিগগেস করলাম, তুই কে? বললে, আমি ভৈরব। এখানে এসেছিস কেন? তোমার কাজ করতে এসেছি।'

চিত্রাপিতের মত তাকিয়ে রইল গোপাল।

'তারপর সেই ভৈরবকে ফের দেখলাম ঘেদিন গিরিশ প্রথম এসে লাড়াল আনাব সামনে। এক হাতে মদ আরেক হাতে স্বধা। এক হাতে পাপ আরেক হাতে নিমলিতা। অন্তরভোড়া বিশ্বাস আর শরণাগতি।'

সেই গিরিশ ঘোষ দ্বাদশ আদিত্যের একজন? সেও রাদ্রাক্ত আর গেরা্রার স্থিকারী? যে ঠাকুরকে মদের নেশায় অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে, বার করে নিয়েছে থিয়েটার থেকে, সেই গিরিশ ঘোষ? যার পাপ ধারণ করে ঠাকুরের ব্যাধি?

হাাঁ, সেই গিরিশ ঘোষ। পিত্রলকে যদি না তিনি পব্রি করবেন, কুটিলকে যদি না কবনেন অকপট, তবে তিনি কিসের ঠাকুর? অধাগত বলেই তো তার দবকার উন্তোলনের হাত। যে অভাজন তারই তো দরকার অন্কম্পা। যে শাখা নিম্পুশেপ ও নিজ্বল তারই জন্যে তো শ্রাবণের ধারাবর্ষ।

গিরিশ কোথায়? সে এখনো আর্মেন। তবে তার জনো বেখে লাও বন্দ্র-মাল। সে এলে পরে দিও। নয়তো পাঠিযে দাও তার বাড়িতে।

গিরিশ আর নরেন বসেছে এক গাছের নিচে। বসেছে ধান করতে।

চোখ বোজো। চিত্ত স্থির করো। একাগ্রভূমিতে চলে যাও। চিত্তব্তির নিরোধই হচ্ছে যোগ। তাই একসংগে একাগ্র ও নিরুদ্ধ হও।

উঃ, কি মশা রে বাবা! সাধ্য কি চোখ বৃক্তে থাকো। কানের কাছে অনবরত পিনপিন করছে। বসছে এসে নাকে মুখে, স্ক্রু স চাতে হুল ফোটাছে। বারে বারে চোখ খ্লে যাছে গিরিশের। সাধ্য কি তুমি একাসনে দৃঢ় থাকো, মশার কাম ভূ উপেক্ষা করো। মশা থাকতে দশায় পড়া অসম্ভব – গিরিশ উঠে পড়ল।

কিন্তু এ কি. নরেন যে ঠায় বসে আছে। অটল-নিন্চল। মন অনন্তভাবে স্থির। অপিতি ও আবিষ্টা এতট্নকু যেন নিন্বাসেরও আভাস নেই কোথাও। ওমা, মোটা একখানা কালো কব্দল গায়ে দিয়ে বসেছে। তাই, তাই স্থির থাকতে পারছে অমনি। তাই মশার কামড় উপেক্ষা করতে পারছে। আমিও তখন ব্রন্থি করে একখানা কব্দল গায়ে দিয়ে বসলে পারতাম!

এ কি, এ কম্বল নয় তো! এ যে মশার ঝাঁক। প্রাপ্ত-প্রেপ্ত মশা ঘন হয়ে ছে'কে ধরেছে নরেনকে, শরীরের একতিল স্থান বাকি রাখেনি। তাইতে মনে হচ্ছে প্রাপ্ত্রেপ্ত একথানা কালো কম্বলে সর্বাপ্ত ঢাকা!

এ কি আশ্চর্য! এ কি আত্মস্বর্পে অবস্থিতি! হাজার হাজার মশকদংশন তব্ বিন্দ্রমান্ত চাণ্ডল্য নেই। না বাইরে না ভিতরে! প্রের উপলব্ধিতে নিমশ্ন হয়ে রয়েছে। যেন বল্মীকের সত্পের মধ্যে সাধক রত্নাকর!

ভীষণ এই সর্বাত্মক ঐকান্তিকতা। ভন্ন পেয়ে গিরিশ বারে-বারে ডাকতে লাগল নরেনকে। সাড়া নেই, স্পন্দন নেই। তখন আরো ভন্ন পেয়ে গিরিশ তার পা ধরে টানতে লাগল : 'ওঠো, ওঠো, চোখ চাও।'

কোথায় চোখ চাইব? সংসারে আর কী রূপ আছে যে চোখকে আকর্ষণ করবে? কী শব্দ আছে যে কানে মধ্য ঢালবে? যেখানে এসেছি সেখানে দুন্টা দ্শ্য ও দর্শন আর কিছু নেই। শুধু আত্মসাক্ষাংকার।

কিছ্মতেই বাহ্যজ্ঞান আনা যাচ্ছে না। তখন গিরিশ নরেনের আসন ধরে টানতে লাগল। নরেনের অচেতন দেহ টলে পড়ল মাটিতে।

অনেক চেষ্টা, অনেক হাঁক-ডাক, তবে নরেন ফিরে এল দেহভূমিতে।

'বোস আমার পার্শাটিতে।' ঠাকুর নরেনকে কাছে ডেকে নিলেন : 'শোন, আব সকলকে ঘর ছেডে চলে যেতে বল। দরজা বন্ধ করে দে।'

কি ব্যাপার, কেন দরজা বন্ধ করতে বললেন কে জানে। ভয়ে নরেনের ব.ক দ্রদ্রর করে উঠল। দরজা বন্ধ করে দিল নরেন। ঘবের মধ্যে শ্ব্রু দ্'জন। নবেন আর ঠাকুর। ঠাকুরের সেই স্বপ্নে দেখা ঋষি আর শিশ্ব।

'আমার পাশ ঘে'ষে চুপটি করে থাক।' বললেন ঠাকুর।

খন হয়ে বসল নরেন। ঠাকুর তার দিকে একদ্নেট তাকিয়ে রইলেন। কি কর্ণাপরিপ্র্ণ স্গভীর স্নেহদ্দিট! যেন বলছেন, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তাকে ছাড়া কাকে দিয়ে যাব আমার হাতের বাঁশি।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। নরেন অন্ভব করল কি-একটা তীর আলো ঠাকুরের শরীর থেকে বেরিয়ে তার শরীরের মধ্যে ত্কছে। যেন একটা বিদ্যুতের ছ্রির হয়ে চিবে-চিবে দিছে। শিহরিত করছে সর্বাধ্য। এ কি হল! এ আমি কোথায় এলাম! দেখতে-দেখতে নরেনও তুবে গেল সমাধিতে।

ীবাহ্যচেতনা ফিরে পেয়ে নরেন তাকিয়ে দেখল ঠাকুরও জেগেছেন। কিন্তু এ কি, ঠাকুরের চোখে জল! কাঁদছেন ঠাকুর।

'এ কি, আপনার কি কোনো কণ্ট হচ্ছে?' কাতর ঔংসন্ক্যে জিগগেস করল নরেন?

'কণ্ট? না, না, আনন্দ। ফকির হবার ফতুর হবার আনন্দ!'

ম,হামানের মতো তাকিয়ে রইল নরেন।

'আজ আমার ব্যথাসর্ব স্ব তোকে দিয়ে দিল্ম।' বললেন ঠাকুর, 'আমার সমস্ত রাজ্য-সম্পদ। দিয়ে একেবারে ফাঁকর হয়ে গেল্ম। তুই এখন একাই রাজরাজেশ্বর হয়ে গোল। সেই রাজশান্তিতে জগতের অনেক কাজ কর্রাব এবার তুই। আমি আর থাকব না।'

নাথহীন শিশ্র মত অসহায় কণ্ঠে কে'দে উঠল নরেন। সে কালা আর থামে না। তুমি থাকবেনা কি! তুমি না থাকলে এই স্থাসনাথা পৃথিবীই যে ধ্লিসাং হয়ে যাবে।

'আসলে আমি আর তুই অভেদাত্মা।' বললেন আবার ঠাকুর।'। 'কিস্তু বাইরের চোখে আমরা আলাদা, গ্রেন্-শিষ্য, পিতা-প্রে। এবার আমি চলে যাব। তুইই এখন একরথ একছত্র সম্লাট। তুইই এখন দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ।'

নরেন তব্ব কাদছে নিরগল।

'কাঁদিসনি। কাঁদবার সময় কই? শ্ব্ব কাজ আর কাজ। আবার তোর ধ্বন কাজ ফুরোবে তুইও ফের ফিবে যাবি স্বধামে।' —

## 50

অতিলোকিকে বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞাননির্মাল আমার চক্ষ্ম। বিজ্ঞানবালিষ্ঠ আমাব ভাষ্য। সব যাচাই-বাছাই করে নিই। নিই নিক্ষপাষাণে ঘষে-ঘষে।

কিন্তু আমি কতট্কু জানি, কতট্কু ব্ঝি, কতট্কু বা আমার স্নার্শিরার আয়ত্তে? এই বিশ্বরহ্মাণ্ডের সমস্ত আইনের বই আমার জীবনের লাইরেরি ঘরে তো ধরছেনা। কী জানি কোথায় কোন আইনের কী ধারা-উপধারা, করণপ্রকরণ, বিধি-অন্বিধি! আমার একম্বেঠা উঠোনে কি করে ধরব এই একআকাশ তারা! পিশিত্রে গতে হাতির পদচারণ!

তাই বলে চুপ করে থাকব? চুপ করে মেনে নেব ঘাড় পেতে? বৃদ্ধি-যৃত্তিবলে একটা কিছু দিয়েছেন তো ঈশ্বর, সেটাকে ব্যবহার করবনা? ভাবের লোনা হাওয়ায় বৃদ্ধির শক্ত লোহাতে মর্চে পড়তে দেব?

কিন্তু বৃশ্ধি যেমন ঈশ্বব দিয়েছেন তেমনি অন্ভূতিও তাে দিয়েছেন। দেখিনাশ্নিনা ধরিনা-ছ্ইনা তব্ অনুভব করি। গায়ে আঘাত লাগেনি তব্ মনে ব্যথা
করে উঠেছে। সেই বাথাই কি সেই আঘাতের প্রমাণ নয়? দেখিনা সেই মহাশক্তিকে
কিন্তু অন্তরের মধ্যে নির্ভূল জেগে আছে সে বিবেকর্পে। ক্ষণে-ক্ষণে বলছে, বলে
উঠছে, এই, কি করছিস, দেখে ফেলেছি!

আমি যদি বারে-বারে নিজের সামনে ধরা পড়ে যাই তা হলে কি এইটেই প্রমাণ হয় না যে আমিই সেই মহাশক্তি!

তা ছাড়া আমি যে কিছুই ব্ঝতে পারছিনা ধরতে পারছিনা এইটেই কি **প্রমাণ** 

নয় যে আছে কোথাও এক মহা-অজ্ঞের মহা-অনির্ণেয় মহা-অপরিমেয়?

ঠাকুরের লীলা-সংবরণের দিন বৃত্তির ঘনিয়ে এল। ঠাকুরের মৃথের দিকে একদুন্টে তাকিয়ে আছে নরেন।

এই কি অবতার? এই কি সেই ছম্মবেশী রাজা?

কি করে বিশ্বাস করি! রোগে-রোগে শীর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছেন. কথা কইবার শিক্তি নেই. সাধারণ দেহধারী মান্বের মত অবস্থা, এর মধ্যে কোথায় সেই ঈশ্বরের প্রতির্প?

যদি এই সময়, শেষ সময়, মুখ ফুটে বলে যেতে পারেন যে তিনি ভগবান তা হলে বিশ্বাস করতে পারি।

কিন্তু তাঁর কপ্ঠে এখন ভাষা কই, চোখে জ্যোতি কই, লোক চেনবার ক্ষমতাও হয়তো এখন চলে গিয়েছে।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই. চোখ চাইলেন ঠাকুর। তাকালেন নরেনের দিকে।
কিছু চান? কিছু বলতে চান? ব্যাহত হয়ে কাছে এগালো নরেন।

স্পন্ট স্বচ্ছ কল্ঠে ঠাকুর বললেন, 'শোন তোকে বলে যাই। যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। বুর্ঝাল?'

অন্তর্যামী ঠিক মনের কথাটি টের পেয়েছেন। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। ছবুড়ে দ্রে ফেলে দিয়েছেন ছদ্মবেশ। অর্রাণকে আশ্রয় করে জবলছিল যে আগ্রয় সে এখন নির্ধান। সে এখন স্বপ্রকাশ।

দেখতে পাছি প্রম্কারণকে। যতক্ষণ প্রস্কারণকে জানিনি ততক্ষণ কাশ্ণান্-সন্ধানের শেষ ছিলনা। এখানে-ওখানে ঘ্রেছি। দেলেছি সংশ্রের দোলনায়। আর সংশ্র নয়, স্বীকৃতি। শুধু স্বীকৃতি নয়, স্মর্পণ। শুধু সমর্পণ নয়, প্রত্তেব। ঘোষণার উত্তরে প্রতিধন্নি। প্রম্কারণের সন্ধান এখন নিজের জীবনের মধা। শুধু সন্ধান নয়, উল্ছাটন। আমিই সেই, সে অপ্রিচ্ছিন্ন ব্রন্ধির স্থির বিদ্যুৎ!

আমিই সেই রামকৃষ্ণ।

ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন ঠাতুর। শ্রাবণ মাসের গভীব রাত নেও তথন সমাধিমণন।

অনাথ শিশ্র মত কাঁদতে লাগল সকলে। শ্রীশ্রীমা আতনাদ করে উঠলেন · 'আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো?'

বরানগরের শ্মশানের দিকে চলল সবাই সর্বস্বহারার মত।

ঠাকুরের প্ত-ভূম নিয়ে গৃহীতে-সম্যাসীতে ঝগড়া বেধে গেল। গৃহীদের দলপতি রাম দত্ত বললে, এ ভঙ্ম গৃহীদের প্রাপ্য, কেননা ঠাকুর শ্রেছ্ঠ গৃহী। পালটা জ্বাব এল সম্যাসী শিষ্যদের তরফ থেকে। তাবা বললে, এ ভঙ্মে সম্যাসীদের অধিকার, কেননা ঠাকুর শ্রেছ্ঠ সম্যাসী।

'কিন্তু অস্থি-ভঙ্গ তোমরা রাখবে কোথায়?' বললে রাম দত্ত। 'তোমাদের চাল আছে না চুলো আছে ? কাশীপনুরের বাড়ির ইজেরা তো আর মোটে সাত দিন। তখন রাখবে কোথায়?'

'রাথব মাথার উপরে।' বললে শশী আর নিরঞ্জন। ঝগড়া ঘোরতর হয়ে উঠল। এ বলে আমার দাবি ও বলে আমার। আর দ্ব' ভাইয়ের ঝগড়া দেখে হাসেন বসে ঈশ্বর।

নরেন এল সালিশ করতে। গৃহীদের বললে, 'ভয় নেই, তোমাদেরই পাওনা সেই প্ত-ভস্ম, প্ত-অস্থি। তোমাদেরই দিয়ে দেব।'

সম্মাসী ভাষেদের কাছে ডেকে আনল। বললে, 'ঠাকুরের দেহাবদেষ অধিকারে থাকলেই কি সর্বসামাজ্যের অধিকার হল? আমরা কি শ্বেদ্ ভারবাহী হব, সারবাহী হব না? শ্বেদ্ ভঙ্গম হয়ে বেড়াব, বহন করব না সেই তেজ, সেই পবিশ্রতা? অচলপ্রতিষ্ঠ বারিধির কি আমরা এক-একটা তরুগ হয়ে উঠব না? তিনি কি ভঙ্গম হয়েছেন যে তার ভাগ নিয়ে ঝগড়া করব? আমাদের মঙ্জায় তাঁর মঙ্জা, আমানের অঙ্গিতে তাঁর অস্থি। আমরা তাঁর কেমনতরা শিষ্য যদি না তাঁর জ্যোতির্ময় বাণীম্তির্বতে পারি? যদি না হতে পারি তাঁর উপদেশের উদাহরণ?'

কাকুড়গাছিতে বাগান করেছে রাম দত্ত। সেখানেই রাখা হবে দেহাবশেষ।
চলো, মাথায় করে দিয়ে আসি। প্তভদ্মাদিথর কলসী নানে নিজে মাথায় করে
পেণীছে দিয়ে এল বাগানে।

কিন্তু তার আগে ভক্ষের প্রায় অর্ধেক সম্যাসীরা সরিরে ফেলেছে। আবেকটা পাত্রে ভবে বেখে দিয়ে এসেছে বলরাম বোসের বাড়িতে।

আমি যেমন সংসারীর তেমনি আবার স্থাসীর। আমি স্কলেব। যেমন সংসারে আমার স্থাস, অর্থাং সমাক ন্যাস, তেমনি স্থান্ত্রে আমার লোকস্বাব সংসাব। আমি যেমন গৃহদেথৰ তেমনি আবার গৃহহীনেব। যেমন ম্যুবাসীর তেমনি মন চারীব। আমার স্থান্ত্র স্থানার সংসাবের সম্প্রসার। আর সামার সংসাবে ভোগার তন্ত্র নয় বিদায়তন।

বিহুগপক্ষস্কোমল শ্লেশখ্যার যে শ্রেছে সে যেমন আমার তর্কে উবগ্রা-ব্যাক্তানে যে বাস করছে সেও আমার।

আমার স্বস্থিতার ধর্ম। সামার ধর্ম সর্বাঞ্চস্কুলর।

নত'কীর মাংন থাকো। মাথায় উপলে ঘড়া নিয়ে নাচছে নার্চকী, ঘাঘবা ঘ্রারিরে-গ্রিক্রে। নাচছে, কিন্তু মাথার ঘড়া ফেলে দিছেনা। মাথার ঘড়া ফেলে দিলেই নাচ বার্থা হয়ে যাবে। পড়ে যাবে যব্যাকিলা। দশাকের দল টিউরিরি দিয়ে উঠাব। তেমীন তোমার জীবনন্ত্য যদি সফল কবতে চাও তো যে তোমার শিরোধার্যা তাকে ফেলে দিও না মাটিতে। যে তোমার অচ্তে তাকে বিচাত কোবোনা। শ্রেষ্ব যেমন নাচায় তেমনি নেচে যাও।

চেয়ে দেখ পৃথিবীর নিকে। বস্পেবা নাচতে দিলে-কাত্র ঋতৃতে-ঋতৃতে ইতি-হাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। কিন্তু তাব মাথার উপবে ধরা আকাশেব কুন্ভটি ফেলে দেয়নি।

'একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি ঈশ্ববেদ প্রতি ভালোবাসা আসে তা হলেই হল।' বলেছেন ঠাকুর। তাই পথটা ফিজ্ঞাসা নয়, ফিজ্ঞাসা হচ্ছে ভালোবাসা। হোক তোমার কণ্টকক্লেশের পথ, নয়তো বা ভোগবিলাসের। যদি একবার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে, তবে কে বা হিসেব করে কণ্টকপীড়া, কে বা ভোগলালারা! নদী একবার সমন্দ্রে এসে মিশলে সে কি আর তাকায় পশ্চাতের মানচিত্রের দিকে, কোন পথ দিয়ে এলাম! সে কি শ্যামশস্যের পথ না কি প্রাণচিহ্নহীন মরভূমির!

'আমাদের পথ সম্যাসের।' বীরগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল নরেন। জন্মলন্ত বৈরাগ্যের। জন্মলন্ত বৈরাগ্যের মানে প্রতশ্ত অন্বরাগের। বৈরাগ্যের রঙই হচ্ছে গেরুয়া।

'সম্যাসী জগংগর্র ।' বললেন ঠাকুর। 'সম্যাসীদের ষোল আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকে ত্যাগ করতে শিখবে।'

'সম্যাসীর হচ্ছে নির্জালা একাদশী।' আবার বললেন ঠাকুর, 'আরো দ্রকম একাদশী আছে। ফলম্ল খেরে, আর ল্লিচ-ছক্কা খেরে। সংসারীদের হচ্ছে ল্লেচ-ছক্কা খাওয়া একাদশী। তাদের এতে দোষ নেই। তাদের হচ্ছে কেল্লার থেকে ব্লখ। আর সম্যাসীর বৃন্ধ হচ্ছে মাঠে দাঁড়িয়ে।'

সংসারীর ত্যাগ হবে মনে। সম্যাসীর ভিতরে ও বাইরে দ্বয়েতেই। পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের মত থাকলেই চলবে সংসারীর। সম্যাসী পাঁকের কাছাকাছিই আসবেনা।

কেন, কেন এত সব কঠিন নিয়ম সম্যাসীর ? ঠাকুব বললেন, 'তাকে যে লোক-শিক্ষা দিতে হবে। তাকে দেখে যে লোকের জাগ্রত হবে চৈতন্য।'

যদি কুশান ই না জবলে তবে শীতগ্রাণ হবে কি করে?

'বাব্রামকে বললাম তুই লোক শিক্ষার জন্যে পড়।' ঠাকুর বলছেন ভন্তদেশ 'সীতার উন্ধারের পর বিভীষণ বাজ ফকবতে বাজি হলনা। রাম বললেন, মুর্খদেব শেখাবার জন্যে রাজা হও। নইলে তাবা বলবে, বিভীষণ বামের এত সেবা কবল তার লাভ কী হল। রাজা হরে সিংহাসনে বসে তোমাকে বাজ ফকবতে দেখনে তারা খুশি হবে।'

গের, য়াকে নিশান করো। গের, য়াছিল বলেই কামকাণ্ডন ও বিলাসবাসন প্রিথবীর যাবতীয় মন, ষাত্র হরণ করতে পারেনি।

কিন্তু, সাবধান, গেরুয়ার অহমিকা যেন পেয়ে না বসে।

'কি রকম জানো?' বললেন ঠাকুর। 'ঠিক দ্বপ্রবেলা স্থা মাথাব উপব ওঠে। তখন মান্ষটা চারদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নেই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে, সমাধিস্থ হলে, অহংর্প ছায়া থাকে না।'

গের ্রা হচ্ছে সেই সমাধি, সেই সম্যক সম্বোধির রঙ। নইলে গেব্যায় পরে ভাবলে একটা কেন্ট-বিন্দ্র হরেছি, তাকিয়া না পেলে বসবেনা ঠেসান দিয়ে, তাহলেই সর্বনাশ।

কোনো ভর নেই, অভরের মন্ত্র পেরেছি আমরা। বললেন বিবেকানন্দ। ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, মানে দৈন্যভয়, বিত্তে রাজভয়, বলে শুরুত্ব, ব্পে জবাভয়।

শাস্তে তর্ক ভয়, গর্ণে নিন্দাভয়, দেহে যমভয়। এ জগতে সর্ববস্তু ভয়ান্বিত। শর্ধ্ বৈরাগাই অভয়।

কিন্তু কোথায় যাবে? বলছি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কাশীপ্ররের যাগানবাড়ি, যেখানে কোনোরকমে আছ সবাই মাথা গর্ভে, তার ইজারার মেয়াদ মোটে আর সাতদিন।

এতগ্রনি ঘরছাড়া ছেলের জায়গা দেবে কোথায়? মনে থাকে যেন ঠাকুর এদের সকলের ভার তোমার হাতে সংপে দিয়েছেন।

# \$8

কাশীপুরের বাড়ি এবার ছাড়তে হয়। নোটিশ দিয়েছে বাড়িওয়ালা। এখন যাই কোথায়? কোথায় মিলবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই? ডেরা-ডান্ডা কে জোটাবে?

ঠাকুর জোটাবেন।

কোথায়! তার তো কোনো আভাস-উদ্যোগ দেখিনা। ইজারার মেয়াদ ফ্রেরেতে আর দু দিন! তারপর গাছতলা।

লাট্ন তারক আর ব্রুড়ো গোপাল এরা তিনজন তো বাড়িঘর ছেড়ে কায়েমী বাসিন্দে হয়েছিল কাশীপ্রের, তারা কি তবে ফিরে যাবে? আর যে সব সন্ন্যাসী-শিষ্য নিত্য আসা-যাওয়া করছিল তারা আর হবে না এম্থো? সব ভেস্তে যাবে? কেন্চে যাবে?

'তাছাড়া আবার কি।' গৃহী ভক্তবা উপদেশ দিতে এল। 'এ সব কচি কচি ছেলে পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে? নিরাশ্ররের মত পড়ে থাকবে ঘাটে-মাঠে? তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আখের নন্ট কোরো না।'

ওদের কথা শ্রিনসনি। বললে নরেন। ঠাকুরের কথা ভাব্। ঠাকুরের কথা বল্। অভিভাবকরা নাছোড়বান্দা। কেউ বি-এ পড়ার মাঝখানে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, তাদের টানতে লাগলেন। পড়া সাংগ করে পরীক্ষা দিয়ে তবে চলে আসিস না হয়। সম্যাসী হবি তো বিন্বান হতে দোষ কি!

কেউ-কেউ গোল বৃঝি ফিরে। পাশ করে আসতে। কিন্তু পাশ করা না পাশ পরা!

যে যাবার যাক। আমরা যাচ্ছি না। আয় সবাই বসি গোল হয়ে। ঠাকুরের কথা ভাবি, ঠাকুরের কথা বলি।

আজ ছাদ, কাল না হয় মৃত্ত আকাশ। আমাদের আচ্ছাদনও যিনি অনাবরণও তিনি। আমাদের সর্বতই রামের অযোধ্যা।

'সেইবার কি একটা মজার কাণ্ড হল শোন!' নরেন পূর্বকথা বলতে লাগল। 'আমি চুপচাপ বসে খাচ্ছি, হঠাৎ ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন। বসেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।'

আবার বললে, 'বলতেন শুমামার যারা আপনার লোক তাদের বকলেও আবার আসবে। জানো তো, আগে কালী মানতুম না, যা ইচ্ছে তাই বলতুম। একদিন চটে উঠে বললেন, শালা, তুই আর এখানে আসিস না। সেকি তিরস্কার, না, ভালোবাসা। আমার এতট্বু রাগ হল না। আমি তামাক সাজতে বসল্ম। তাই দেখে ঠাকুরের কি তৃণিত! মাস্টারমশাইকে বললেন, নরেন আমার আপনার লোক, তাকে বকলেও তার রাগ নেই।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'যখন আসে তখনই একটা কাণ্ড সঙ্গে আনে।'

শিশ্র মতন হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'ও একটা কান্ডই বটে। প্রকান্ড কান্ড।' একঘর লোক, এক পাশে গিয়ে বসেছি। সবাইকে ফেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, আমার সংগ্রেই তাঁর যত কথা। আমি বলল্ম. সে কি, এ'দের সংগ্রে কথা কন! আমার কথা কানেও তুলতেন না। কাছে ডেকে নিয়ে গায়ে হাত ব্লিয়ে দিতেন।

পরিহাস করে বলতেন, দ্যাথ, একট্র বেশি-বেশি আস্বরি। প্রথম আলাপের পর নতুন পতির মতুন একট্র ঘন ঘন আসতে হয়।

কিন্তু তেমন আর কই যেতুম। বলতেন, নবেন বেশি আসে না। ভ'লে'ই বংবে। বেশি এলে আমি বিহঃল হই।

যদ্মিল্লিকের বাগানে বসে কাঁদতেন আমার জন্যে। সবাই বলত, একটা কামেতের ছেলে, কি বা ছাই পড়াশ্বনো, এর জন্যে আপনার অধীব হওরা সাজে না। ওবে কি বলিস, ওর জন্যে যে আমি দ্বাবে-দ্বাবে ভিক্ষে প্যতি করতে পারি।

একদিন গিয়েছি, তখন সেই অস্বীকার আব অবিশ্বাসের অধ্যায়, বলপ্ত্র বিলাহ হয়ে, তুই আমাকে নিসনা, মানিস না, তব, আসিস কেন?

সত্যি আসি কেন ? কে কোথাকার গেঁরো মুখখু বামুন কালী পেথেছে বি না পেরেছে তাতে আমার কী মাথাব্যথা! আমি কেন আমার মধ্যরাত্রির সুখণ্যতা ফেলে চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বরে? আমি বিশ্বনাথ দত্ত এটার্ণার ছেলে. ইয়ং বেংগলের প্রতিনিধি, মিল-স্পেন্সার পড়া দার্শনিক, কী আমার আসে যায় একটা কালীঘনের প্রেরতের মাথা খারাপ হয়েছে কিনা তাই নিরে। আমার কেন মাথা খারাপ হয়? আমি কেন আসি?

সেদিন সেই উত্তর আমাকে দিতে হয়েছিল স্পণ্ট করে। অন্তবের অন্ধকাব হাতড়ে-হাতড়ে খ'লে বের করতে হয়েছিল সে মক্তামণি।

बननाम. आत्रि किन? आत्रि रहामाक ভालावात्रि वरन।

অহেতুক ভালোবাসা, অবিমিশ্র ভালোবাসা। নিরগ'ল, নিরংকুশ ভালোবাসা। কোথার যাব সেই ভালোবাসা ফেলে? একটা র্ঢ় উন্ধত প্রস্তরকংকরময় পাহাড় ছিলাম, সেই প্রেমস্পর্শে হয়ে গেলাম একতাল নবনী।

'তাঁর ভালোবাসার কথা আর বোলো না।' এবার স্কর, করল লাট্র : 'একদিন শিব্যান্দিরে বসে ধ্যান করছি, ধ্যান জমে গিয়েছে, আশ-পাশেব খেয়াল নেই। ধ্যান ভাঙতে তাকিয়ে দেখি ঠাকুর পাশে বসে হাওয়া করছেন আমাকে। দেখো দিকি কান্ড। পাখা কেড়ে নিতে গেল্ম, দিলেন না। বললেন, এ কি আমি তোকে হাওয়া করছি? শিবকে হাওয়া করছি।

আমি একটা কোথাকার কে, কোন বাড়ির চাকর, অপদার্থ অনাথ, আমাকে তিনি ভালোবাসা ঢেলে দিলেন। আমাকে কুপা না করলে আমি নকরি করতে-করতে বকরি বনে যেতাম। আমায় শুধু বলতেন, দ্যাখ, দিল সাফ রাখবি আর গরদা ঢুকতে দিবিনে। নিজের বুকের উপর হাত রাখতেন। এইখানে সাচ্চা থাকবি। কামকামনা যদি বেশি উৎপাত করে ঈশ্বরের নাম নিবি, তাঁকে ডাকবি প্রাণপণে। তিনিই তোকে বাঁচিয়ে দেবেন। যখন তাতেও মন বসাতে পার্রবিনে, ছুটে আমার কাছে চলে আসবি।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঠাকুরের মুখ দেখতুম তারপরে অন্য কাজ। সেদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই। চোখে হাত চাপা দিয়ে চে'চিয়ে উঠলাম, আপনি কোথায়? যাচ্ছিরে যাচ্ছি। কোথায় ছিলেন ছৢ৻ট এলেন আমার ডাক শৢনে। এমন কর্ণা, আমার চোখের দৃদিটটি বাঁচিয়ে দিলেন। চোখ মেলে দেখলুম সেই নয়নাতিকে, নয়নোৎসবকে।

আরেকদিনও অমনি উঠেছিলাম চে°চিয়ে। ঠাকুর প্রতিধর্নি করলেন, বাইরে আয়।

বাইবে গিয়ে দেখি কি খ্জছেন বাগানে। কি খ্জেছেন?

ওরে কাল একজোড়া নতুন চটি জনুতো এনেছিলনা, তার একপাটি রয়েছে আরেক পাটি খুঁজে পাচ্ছিনা—

সেকি ন আপনি খ; জছেন কেন ? আর. তাছাড়া এখানেই বা আসবে কি করে ? কি করে বলি ন হয়তো শেয়ালে টেনে এনেছে।

যেই মান্ক, আপনাকে খ্ছতে হবেনা। বলে উঠলাম ধমকের স্বরে, আপনি চলে আস্কা।

কি যে বলিস তার ঠিক নেই। অমন নতুন জনুতো জোড়া তোর ভোগে এল না। কাল সবে এনে দিল আর—মাত একবার পায়ে দিয়েছি।

ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ল্ম। বললাম আপনি চলে আস্কা। আপনাকে ওসব খা্লতে নেই। আমাব আজকের দিনটা বিলকুল নণ্ট করে দেবেন না।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, দিন কি ওতে খারাপ যায়রে? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।

ঝড-জল-বিদ্যুতের দিন দুর্যোগ নয়, হরি-হারা দিনই দুর্যোগ।

এবার তারকের পালা। কি করে তার চিব্ক ধরে আদর করেছেন, কি ভাবে টেনে নিয়েছেন কোলের মধ্যে। তাঁর জলের গাড়্টি পর্যন্ত ধরতে দেননি। যেহেতু আমার বাবা তাঁর গাঢ়দাহ কমাবার জনো তাঁকে ইষ্টকবচ দিয়েছিলেন সেইজন্যে আমাকে সেবা করতে দিতেন না। বলতেন, তোর সেবা কি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি শ্রম্থা করি গ্রন্থর মত।

সেবার, আধানে, বামনে নেই কদিন থেকে, নিজেরা পালা করে রালা করছি। কি বা রালা, ভাত ভাল একডিড়। সেদিন আমার পালা পড়েছিল, তোলের মনে আছে? চচ্চড়িব্লু, ফোড়নের গন্ধ তাঁর নাকে পেণচৈছে। জিগগেস করলেন, কে রাধছে রে? ভারকনাথ? তবে একট্ন আমার জন্যে নিয়ে আয়।

এমনিতে দ্বধ স্বাজি সেন্ধ ছাড়া কিছ্ম মুখে তুলতে পারেন না, কি কুপা, আঁশার রাল্লা চচ্চড়ি সেদিন চেয়ে খেলেন।

হ্যাঁ, শন্ধ তাঁর কথা বলো। আমাদের অন্য কথায় দরকার কি, কি লাভ ব্থা কথায়। যা বলবে, হিত কথা, মিত কথা, ঋত কথা। যদি কথা বলবার লোক না পাও তাঁর সংখ্যা বলো। সবার মধ্যে তাঁকে সাক্ষাংকার করো। যদি তাই হয় তবে হরি-কথা ছাড়া ভালোবাসার কথা ছাড়া আনন্দের কথা ছাড়া আর কোন কথা কইবে?

'তাঁকে না দেখে কি করে বে'চে আছি?' নরেন অস্থির হয়ে উঠল। 'হ্যাঁরে লেটো, যাকে দেখতে না পেয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকতিস, এখন চোখ মেলে কি দেখে শানত হয়ে আছিস জিগগেস করি?'

রাত বেশি হর্মান, পর্কুরধারে নরেন পাইচারি করছে। সঙ্গে ভক্ত-বন্ধ হরি। বাড়ি-ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এল। এবার কি করি, কোথায় যাই।

ভয় নেই। তিনি আছেন। আর আছে জ্বলন্ত বিশ্বাস। প্রচন্ড বৈরাগ্য। আমরণ প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ দ্বে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। চমকে উঠল দ্ভলে। ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেলনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মান্ধের অবয়ব নিলে। মনে হল জ্যোতির বসন-পরা কে একজন মানুষ যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে কই? আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। ফটক পোরিয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে চলে এসেছে।

এ কে? ঠাকুর?

সর্বাঞ্চে শিউরে উঠল নরেন। বোধহয় মাথার ভুল। চোথ কচলাল বারকতক। বোধহয় র্কন স্বপন! না, আরো এগিয়ে আসছেন। যেখানে জ্বই ফ্লের মণ্ড সেথানে এসে দাঁডিয়েছেন স্তব্ধ হয়ে!

'একি! এ কে?' হরিও চমকে উঠল। আঁকডে ধরলে নরেনকে।

সেই অভয়ময় ভুবনমনোহর হাসি। ললাটে সেই তপস্যার প্রদীণ্ড। দুই পদ্মপর্ত্তবিশাল চোখে বিরামবিহীন কর্ণা।

দেখে যা দেখে যা সকলে। সিন্ধ্কে যে বিন্দ্ করেছে সেই জাদ্করকে দেখে যা। দেখে যা প্রধান প্রুব্বোত্তমকে। সর্বমন্তপ্রণেতা সর্বসিন্ধিপ্রদাতাকে।

সবাই ছ্বটে এল ল'ঠন নিয়ে। এখানে-ওখানে ঝোপে-ঝাড়ে অনেক খোঁজাখাঁজি করল। আর কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়!

সেই নিম'ল জ্ঞানচক্ষ্ কজনের আছে! দিগদেশে না পাও দেখ তাঁকে হুদাকাশে। হুদাকাশে বোধভান্ম।

সংরেন মিত্তিরকে দেখা দিলেন স্বংশ। বললেন, আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা

করে দাও। তুমি আমার রসদদার, তুমি আমার জন্যে কত করেছ। কাশীপ্ররের বাড়ির খরচ বাবদ কত দিয়েছ মাস-মাস। তুমি থাকতে আমার ছেলেরা নিরাশ্রয় হয়ে যাবে? ভিক্সকের মত ঘুরে বেড়াবে পথে-পথে?

ঠিক ঠাকুরের মৃতি'। ঠিক তাঁর কণ্ঠস্বর।

ছ্ম ভাণ্ডতেই স্রেন মিত্তির ছ্টেল কাশীপ্রে। ঠাকুরের ছেলেরা তাকে ছিরে দাঁড়াল। কি ব্যাপার?

ব্যাপীর আর কিছ্রই নয়। এক বাড়ি যায় আরেক বাড়ি যোগাড় করে দেব। আমি তার ভাড়া যোগাব। আমি একা না পারি চাঁদা সংগ্রহ করব গৃহীদের কাছ থেকে। তোমাদের কিছ্ন ভাবতে হবে না। সেই বাড়িতে তোমাদের মঠ হবে।

'শর্ধর তোমাদেরই আশ্রয় নয়, আমাদের সংসারীদেরও আশ্রয়।' সর্রেনের দর্ই চোথ ছলছল করে উঠল। 'আমরাও জরালা জরুড়োতে রোগ সারাতে আসব সেই শান্তির নিলয়ে।'

জয় শ্রীরামকুম্বের জয়। ভব্ত সম্যাসীর দল লাফিয়ে উঠল।

যা অসম্ভব ছিল তাই সহজ-স্কুলভ হয়ে উঠল। লোভনীয়ই জানতুম এখন দেখছি লাভনীয়।

বরানগরে প্রায় একটা জ্ব্পালের মধ্যে নড়বড়ে একটা দোতলা ভাঙা বাড়ি পছন্দ করল সবাই। নিচের তলায় সাপখোপেরা থাকবে উপরের তলায় আমরা। পিছনে যে পাঁকের পর্কুরটি আছে সেটিও অনবদ্য। মশার পল্টনী কুচকাওয়াজ চলছে দিবা-রাত্র। দেয়ালের ফোকরে হর্তুমপে চার আস্তানা। সদর দরজা থ্বড়ে পড়েছে সামনের ঝোলা বারান্দাটিও গেল-গেল।

## २६

তব্ এই বাড়িই ভালো। কলকাতার কল্ম-কোলাহলের থেকে অনেক ন্রে। নির্জানে থাকা যাবে। কেউ নাক ঢোকাতে আসবে না। কেমন আছি কেমন দিন কাটছে তাও আসবেনা জিগগেস করতে।

বলো কি, ঐ বাড়িতে কি করে থাকবে? কে একজন বাধা দিতে এল। ওটা যে ভূতের বাড়ি। ভূতের ভয় না করো মৃত্যুভয় তো আছে। একদিন ছাদ ভেঙে মারা পড়বে সবাই।

নরেন হাসল। বললে, ভূত আমাদের ভাই। মৃত্যু আমাদের মিতা।

এই বাড়িই স্বর্গ। কাছেই গণ্গা, কাছেই শ্মশান। যে গণ্গা ঠাকুরের শান্তি আর যে শ্মশান ঠাকুরের শয্যা।

আরর, সব চেয়ে বড় কথা, বাড়িটা শ>তা। মোটে দশটাকা ভাড়া। আমাদের অট্টালিকা কে দেবে? আমরা শিবের দৈত্য-দানা। আমাদের দেখে ভূত পালায়। আমাদের কৃচ্ছা দেখে কঠোরতা দেখে। ধারে-কাছে ঘে'ষতেও পারে না। দিবা-রাত্তি, ক্ষাধা-তৃষ্ণা, আরাম-নিদ্রা, ঘাণা-লক্ষা আচার-বিচার—কত রকমের ভূত। সব তফাত থাকে। যখন হর-হর ব্যোম-ব্যোম করে উন্মাদ নৃত্য করি ভূতেরই ভয় হয়।

তাই উপরের বড় ঘরটার নাম হয়েছে দানাদের বর। আর যে দ্বখানা ঘর আছে দ্বপাশে, একখানা ঠাকুরঘর, আরেকখানা নৈবেদ্যঘর।

সেই দানাদের ঘরেই নবীন সম্যাসীদের থাকা-বসা। ওরে, শর্রি কোথায়? এই ঘরেই। চট বিছিয়ে চ্যাটাই বিছিয়ে। চট-চ্যাটাই না জোটে শ্রকনো মেঝের উপর। বালিশ, বালিশ কোথায়? 'এই যে নরম-নরম বালিশ এনেছি তোদের জন্যে। মাথায় দিয়ে শো।'

পর-পর কখানা ইণ্ট সাজানো। ইণ্টকই ত্যাগতেজস্বী সন্ন্যাসীদের উপাধান।
শ্বেং শোবার-থাকবার বাবস্থা করলেই তো চলবেনা, খেতে হবে তো দহটাকে
রাখতে হবে তো টিণিকয়ে।

ভাত জোটে তো ন্ন জোটেনা। ন্ন-ভাত জ্টলেই রাজভোজ। শুধ্ ন্ন-ভাত? একটা কিছ্ তরকারি জোটে না? তোদের ভাগ্য ভালো, জ্টেছে একটা না-চাইতেই। বাড়ির জণ্গলের মধ্যে রয়েছে ঐ দ্যাখ্ তেলাকুচো। তার গোটাকতক পাতা ছি'ড়ে এনে সেম্ধ কবে নে। তেলাকুচো পাতা সেম্ধ আর ন্ন-ভাত—এ রাজ-ভোজের চেয়েও বেশি, অম্ত্রভাজ। তাই চালিয়ে যা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

'ওরে আঙ্কল টাকনা দিয়ে খা।' বললে বিবেকানন্দ। থাকা-খাওয়া হল—পরা?

একটা করে কৌপীন আর একট্কবো গের্য়ার কানি। উপর গায়ে মুক্ত হাওয়া। না, একখানা চাদর আছে। প্রত্যেকের একখানা করে নয়, সকলেব জন্যে একখানা। দড়ির উপর টাঙ্যানো আছে, যে যখন বাইবে যাচ্ছে টেনে নাও গায়ের উপর।

কণ্ট ? কণ্টেরও এখানে আসতে কণ্ট হবে। দ্বঃখ ? দ্বঃখ দ্বঃখিত হয়ে চলে গৈছে অনেকদিন।

একটা নতুন আনন্দের মধ্যে চলে এসেছে সবাই। এপধ্যানের নামন্ত্যের আনন্দ। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে যাব এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞার আনন্দ। এমন একটা আনন্দ যে সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। সেই আশ্চর্যময়তার মধ্যে কে তাকায় থাকা-পরার দিকে, কে নেয় ভাত-নুনের হিসেব ?

আর আছে একটা তানপ্রা।

জাগো জাগো সবে অম্তের অধিকারী। ব্রাহনুম্হ্রে উঠে গান ধবে বিবেকানন্দ। সহপন্থীরাও স্ব মেলায়। তারপর সারাদিন নানা কর্মে নানা ধ্যানে সেই স্বর, সেই স্বথ, সেই দীপনা-প্রাণনা।

চল আঁটপুরে যাই। বাব্রামের মা ডেকেছেন আমাদের।

হরিপাল পর্যশত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে ছ্যাকড়া গাড়ি। পায়ে হে'টে ষেতে হলেও যাব। মা ডেকেছেন। সঙ্গে তানপর্রা আছে। গান ধরো সকলে—শিবশৎকর ব্যাম ব্যাম।

বাব্রামের মা তো আনন্দে দিশেহারা। ঠাকুরের ছেলেরা এসেছে। অম্তের সম্তান। ত্যাগ্যজ্ঞের হোমশিখা।

মা, আম া দশজন এসেছি। শৃধু লাট্ব আর যোগেন রয়েছে এখনো বৃন্দাবনে। আর রাখাল, কেন কে জানে, ধরতে পারেনি ট্রেন। তোমাকে আগে কিচ্ছবু খবর দিতে পারিনি। ভরদ্বপর্বের চলে এসেছি আচমকা। হে°শেল আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা নিজেরাই রামা করে নিচ্ছি।

মা কি সে কথা কানে তোলেন? তোমাদের কাউকে হাত লাগাতে হবেনা। তোমাদের দশজনের জন্যে আমি একাই দশভুজা।

আমরা এখানে চড়্ইভাতি করতে আসিনি। আমরা এখানে সন্ন্যাস নিতে এসেছি। রূপান্তরপরিগ্রহের ভূমিকা নির্মাণ করতে।

খিড়াকি প্রকুরের ধারে তেওঁল গাছের কটা কুর্ণলা পড়ে আছে। তাই দিয়ে প্রার দালানের পাশে ধর্নি জনালানো হল। ধর্নির চারনিকে, আয়, গোল হয়ে বিস আয়রা দশজন। এ আগন্ন কাঠের নয়, আয়াদের অধ্যায়জীবনের, আয়াদের অনির্বাণ উধর্বপ্রত্যাশার। এ কাঠ প্রভূছেনা, প্রভছে আয়াদের বন্ধনআবর্জনা। আর এই যে দীপিত এ আয়াদের বিপাপ বৈরাগ্যের।

'ঈশ্বনোপলা ধিই আমাদের জীবনের সাধনা। কি কবে মান্ষ তৈরি করব যদি না নিজেরা মান্য হতে পারি? আব যার মধ্যে যতথানি ঈশ্বনিবিকাশ তার ততথানি মন্যায়।' নরেন ঘোষণা করল বজুকণেঠ। 'এই প্রজন্লিত অণিন স্পর্শ করে আয় শপথ কবি সকলে, আমরা মান্য হব। হব শ্রীবামকৃষ্ণের প্রতিনিধি।'

প্রত্যেকেই যেন একটা দীপতাপপ্রদ অণিনভাণ্ড, প্রত্যেকেই যেন অনুভব করতে লাগল। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের আশ্রয়, প্রত্যেকের উৎসাহ। প্রত্যেকেই শ্রীবাম-কৃষ্ণের ক্ষয়হীন বিদ্যুৎভাণ্ডাব। যেন এক দেহ এক মন এক আত্মা। এক প্রেমেব প্রসন্ত্রপ্রকা প্রস্ত্রবণ।

চিত্তশালধ করে নাও অণিনস্নানে। যদি চিত্তশালধ না হয় তাহলে তিদশ্ভধারণ. মৌনাবলম্বন, জটাভারবহন, শিরোমাশ্ভন, বলকলাজিনপবিধান, বতচর্যা, অণিন-হোলান্দ্রতান অরণবোস ও শরীরশোষণ—সমস্তই নিচ্ছল। চিত্তশালধ না হলে সেবা করবে কি করে? প্রীড়িতকে শ্যা, শ্রান্তকে আসন, ত্রিতকে পানীয়, ক্ষ্মিতকে ভোজন ও অভ্যাগতকে নয়নমন প্রিয়বচন দানই সেবা।

উত্থিত হও, উম্বন্ধ হও, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের চরম বর পরম সম্বোধি না লাভ করতে পারো নিবৃত্ত হয়োনা। অণ্নির অক্ষরে সই করো প্রাণের প্রতিজ্ঞাপত্ত।

উপরে খোদিত স্ফ্রালিংগাকীর্ণ স্তব্ধ আকাশ, নিচে এই মান্ধের হাতে জ্বালানো অণ্নিকৃণ্ডের উধর্বশিখ অভ্যর্থনা। চারদিকে অক্ষয় প্রশাদিত! অণ্নিকৃণ্ড

षित् वरসছে वन्ध्रता। वरসছে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে। স্তব্ধতায় এককেন্দ্রিক হয়ে। কতক্ষণ কেটে গেল রাত কে জানে। নরেন হঠাং চোখ খ্লেল। বলতে লাগল यौশ্খেণ্টের কথা। তার জন্ম তার মৃত্যু তার প্রনর্খানের কথা। এই প্থিবীর নবীন-সঞ্জীবনের জন্যে আমাদের হতে হবে यौশ্খেষ্ট। জীবকন্টের কার্তফলকে প্রাণ উৎসর্গ করে যাব যাতে সেই মৃতকান্টে ফুটতে পারে আনন্দের অর্ণমঞ্জরী।

ঈশ্বরের সামনে, পরম্পরের সামনে এই আজ আমাদের প্রতিষ্কা হোক, আমরা সম্যাসী হব। ঈশ্বরান্ভবের আনন্দ বিতরণ করব দিকে দিকে। সেই আমাদের লোককল্যাণ। মান্ষ যে ছোট নয়, মান্ষ যে এখানে বয়ে যেতে আর্সেনি শোনাব সেই আত্মার গভীরগ্রহার প্রতিধর্বান।

বরানগরের মঠে ফেরবার কালে চল একবার যাই তারকেশ্বর।

জয় শিব ওঁকার, জয় শিব ওঁকার, হর হর মহাদেব। হে চন্দ্রচ্ড়, হে মদনান্তক শ্লপাণি, হে স্থাণ্ন, হে গিরীশাগিরিজেশ, হে ভীতভয়স্দন ভূতনাথ, সংসার-দ্বংশগহন থেকে রক্ষা করো আমাকে। হে ভস্মভূষিতাল্গ, হে সপ্ণেপবীতী ললাটাক্ষ, হে সর্ববিশ্বৈকজেতা বীরেশ্বর, আমার মধ্যে আবিভূতি হও। হে সদ্যোজাত হে সর্বোশাতিশয়, সর্বদা আমাতে অবস্থান করে।

মঠে ফিরে চল এবার। দ্যাথ সবাই এল কিনা। হরি এসেছে, স্বাধ এসেছে, গণ্গাধর এসেছে। রাখালও চলে এসেছে সংসারের দড়ি টপকে। বৃন্দাবন থেকে লাট্ব আর যোগীনও এসে হাজির। ওয়া গ্রুব্জীকি ফতে। জয় গ্রুব্মহাবাভাজীকি জয়।

ওরে বৃন্দাবন থেকে তিলকমাটি এনেছিস, দে আমাকে বন্ট্রম সাজিয়ে দে। নরেন ভাবলে খানিকটা লঘ্ন পরিহাস করেনি। দে ঝ্লি মালা দে। নিতাই ঠক-ঠক করি।

সর্বাধ্যে ছাপতিলক কেটে হাতে ঝ্লি মালা নিয়ে নরেন চোখ ব্জে জপ করতে লাগল, নিতাই ঠক-ঠক, নিতাই ঠক-ঠক।

তার ভাবভাগ্গ দেখে আর সকলের তো হাসির অটুরোল।

অনেক দিন হার্সিনি পেট ভরে। নে, আয় এখন একট, কীর্ত্তন করি। খোল-টোল নিয়ে আয়।

তারপরে বিদ্রুপের ভান করে নরেন নাকী গান ধরল : নিঅই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে—

হাসতে হাসতে আর সকলে ধায়ো ধবল। যেন কি একটা হাসির ব্যাপার। নাচতে লাগল কেউ কেউ।

এ কি! নরেন যে দরদরধারে কাঁদছে।

কোথার হাসির হ্রোড়! এ যে দেখি নামপ্রেমের অমৃতিপিণ্ড। প্রথম ঝাপটাটা কেটে যেতেই গলতে স্বর্ করেছে। অভ্যাসের শহুক কোটর থেকে শ্বর্ হয়েছে অনুরাগের মধ্করণ্।

বন্ধ্রা প্রথমে নির্বাক হয়ে গেল। পরে সেই গভীরস্পর্শে তারাও উন্দীপ্ত ১০২ হয়ে উঠল। গলে যাবার ঢেলে দেবার উন্দীপনা।

বেলা বারোটা থেকে স্ব্রু করে একটানা পাঁচটা পর্যশ্ত। প্রকাণ্ড ভিড় জমেছে বাইরে। শাশ্ত হয়ে তম্পত মনে শ্রনছে সেই নামকীর্তন।

এবার বিরজা হোমের অনুষ্ঠান করো। বিধিমত বৈদিক সম্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুরের পাদ্বকার সামনে এই হোম। ঠাকুর গের্য্যা দিয়ে গিয়েছেন এবার সে গের্য্যা বসন না হয়ে নিশান হয়ে উঠবে। কৌপীনবান না সোভাগ্যবান।

"কৌপীনবৰ্তঃ খলু ভাগ্যবৰ্তঃ।"

বেদান্তবাক্যে যার সদানন্দ, ভিক্ষাশ্রমাত্রে যার পরিতৃষ্টি, অন্তরে যার অশোক, চরাচরে যে একচর, সেই তো সৌভাগ্যবান। স্বানন্দভাবে যার অবস্থান যে স্ন্শান্ত-সর্বেন্দ্রিয়, অহনিশি যে হরিরসমদিরা পান করে, ব্রহ্মেই যার স্থায়ী স্থিতি সেই দেহে-চিত্তে প্রসন্থ সমাজ্জ্বল।

একদিকে ব্দেধর তপস্যা ও দার্ঢা, অন্যাদিকে আবার শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি। তার সংগ্য মেশাও শংকরের অল্বৈভজ্ঞান। আমিই রহা, সেই উর্জান্সল বিভাবনা। কিংতু একসংখ্য সব যেখানে এসে মিশেছে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা কই ? চোখের সামনে এত দেখলাম এত ছালাম কিংতু কই সেই ত্যাগ আর সাধনা, সেই জ্ঞানচক্ষ্ম, সেই ধ্যানমন্থন, সর্বোপরি সেই অনিমেষ ভালোবাসা, সেই ক্ষমা আর শালিত, সেই আশ্চর্য ভাবসমাধি!

আগ্রন যেমন বাতাসকে ডেকে আনে তেমনি আমাদের বিশ্বাস ডেকে আনবে বাাকুলতাকে। যদি সম্যক ন্যাস বা নির্ভার করতে পারি ভগবানকে, তিনি দেখা দেবেন ধরা দেবেন। দম্ভের সভম্ভ বিদীর্ণ কবে প্রকাশিত হবেন নরসিংহ।

হোমেব পর সন্ন্যাস নিল সকলে। গ্নে-গ্নে পনেরো জন। নতুন আশ্রমে এসে জন্মান্তরের সংগে-সংগ নামান্তর ঘটল। নরেন বিবেকানন্দ, রাখাল বহুমানন্দ, বাব্াম প্রেমানন্দ। তারক হল শিবানন্দ, শরং হল সারদানন্দ, হরি তুরীয়ানন্দ। যোগানন্দ যোগীন, অভেদানন্দ কালী, অখণ্ডানন্দ গংগাধব। লাট্ অন্ত্তানন্দ, শশী শমকৃষ্ণানন্দ, ব্ডোগোপাল অন্বৈতানন্দ। নিরঞ্জনানন্দ নিরঞ্জন, স্ব্বোধানন্দ স্বোধ, বিগ্রেগাভীতানন্দ সারদাপ্রসন্ম।

ভাঁড়ারে আজ এককণাও চাল নেই। ভিক্ষায় বেরিয়েও একম্ঠো জ্বটলনা। না জ্বট্বক, কীতনি জ্বড়ে দাও। অবসাদকে অবসন্ন করে দেব। ঈশ্বরের নামে ক্ষ্বাত্ষা দ্বে হয়ে যাবে। মৃত্যুকেও মনে হবে অমৃতত্ল্য।

সবাই কীত নৈ মেতে উঠল। শশী আস্তে-আস্তে সরে গেল দল থেকে। এরা লো নিজের ক্ষ্মাতৃষ্ণা ভূলতে চায় কিন্তু এদিকে ঠাকুর যে উপবাসী। এক কণা চাল না পেলে ঠাকুর যে থাকেন আজ অনশনে। তাঁকে কী দিয়ে ভোলাব?

বেদনায় দশ্ধ হতে লাগল শশী। ঠাকুর, তোমার মুখে দেবার জন্যে এক মুঠো অমেরও কি আজ সংস্থান হবে না?

পাশের বাড়ির ছোকরাটি বন্ধ্-স্থানীয়। কিন্তু তাদের বাড়ির সকলেই সম্মাসীদের উপর খাপা। জোয়ান-জোয়ান ছেলে ডিক্ষে করে, সারাদিন দাপাদাপি

করে, কীর্তান করে, পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, এরা দৈত্য-দানা ছাড়া আর কি।

তব্ সেই ছোকরাটিকেই নির্জনে ডেকে নিল শশী। ভাই, ভিক্ষেয় আজ কিছ্রই পাওয়া বায়নি। আমাদের ঠাকুর উপোস করে আছেন। কিছ্র আলো চাল দ্টো আল্র আর এক ছিটে ঘি দিতে পারবে?

কঠিন কোমল হয়ে গেল। পোয়াটাক চাল কটা আল ্ব আধ ছটাকটাক ঘি পেণছে দিয়ে গেল ছেলেটি।

জয় প্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণানন্দ আনন্দে অল্লভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করল। অল্লপ্রসাদ চটকে নিয়ে ছোট-ছোট পিশ্ড তৈরি করে নিয়ে গেল দানাদের ঘরে। দানারা সবাই তথন হরিনামে উল্মন্ত কীর্তনে বিভোর। হাঁ করো, ঠাকুরের প্রসাদ এনেছি। এক-এক দলা চটকানো ভাত সকলের মুখে দিতে লাগল একে-একে। এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?

অমৃতলোক থেকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

### २७

চরম কৃচ্ছা চলছে বরানগরে, প্রজ্জালিত তপস্যা, একদিন দেখা গেল সারদা-প্রসম স্বামী গ্রিগা্নাতীতানন্দ মঠে নেই।

কি হল, কোথায় গেল?

অনেক খোঁজাখ্ৰীজর পর দেখা গেল সারদা একখানা চিঠি রেখে গেছে। কি লিখেছে চিঠিতে? পড়ে শোনা।

'পায়ে হে'টে চললুম আমি বৃন্দাবন। এখানে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। কখন আবার মনের গতি বদলে যায় ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে বাড়ি-ঘরের প্রকাদেখি, সে সব মায়ার মাতিতি মন নরম হয়ে পড়ে। দ্-দ্বার হেরে গেছি, দ্-দ্বার ফিরে গেছি বাড়িতে। আর হার স্বীকার করতে পারবনা, তাই এবার দীর্ঘ পথে, দ্রে পথে বেরিয়ে, পড়লাম।'

নরেন অস্থির হয়ে উঠল। সারদা যে নিতান্ত ছেলেমান্য। কে তাকে পথ বলে দেনে, কে দেবে তাকে আশ্রয়, খিদের সময় একমুঠো শাকাল্ল?

রাখালের কাছে গিয়ে কে'দে পড়ল : 'রাজা, তুই ওকে যেতে দিলি কেন?'

রাখাল তার কি জানে! কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে নজর এড়িয়ে। যে ষাবেই তাকে রুখবে কে? নদী-পর্বত তার পথ ছেড়ে দেবে, গহন অরণ্য তার জন্যে রুকনা করবে আশ্রয়-আরাম। রুক্ষ মরুপ্রান্তরেও তার জন্যে সরল সর্রাণ।

রাখাল ঢোঁক গিলল। বললে, 'আমারও তো বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে।'

'তোমারও?' নরেন ভয়ে আঁতকে উঠল।

'হাাঁ, এখানে বন্ধ ভিড়, গোলমাল। আমার একট্ন স্ন্ত্র নির্জনে যাবার ইচ্ছে।' রাখাল তাকাল গভীর দ্লিটতে : 'এই ধরো নর্মদার তীরে।' 'তবে তাই যাও, বেরিয়ে পড়ো। বসে আছ কেন?' নরেন ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ভেবেছ ভবঘ্রের মত ঘ্রে বেড়ালেই ঈশ্বরের দেখা পাবে? ঈশ্বর তো বরানগরে নেই, তিনি আছেন নর্মাদায়! যা হোথায় থাকতে পারে তা আর হেথায় থাকতে পারে না?'

কোথায়? কোথায় ঈশ্বর?

একদিন এই প্রশ্ন নিয়েই নরেন সম্মাখীন হয়েছিল ঠাকুরের। ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন, সর্বঘটে ঈশ্বর। সেই প্রশন নিয়েই এক জিজ্ঞাস, ভক্ত উপস্থিত হল নরেনের কাছে। প্রশন করল, 'কোথায় ঈশ্বর?' নরেন বললে, 'আত্মঘটে। হ্দেশে। তোমার নিজের বা্কের মধ্যে।'

'কিশ্তু কিছুই তো বুঝি না।'

তুমি কি করে ব্ঝবে! কীটাণ্কিটি, তোমার কী সাধ্য তাঁর মহিমা বোঝো। ব্যাকটিরিয়ার সাধ্য কি ডাক্তারকে বোঝে! প্রমাণ্পুঞ্জের মধ্যে এক প্রমাণ্ এই প্থিবী, তার মধ্যে তুমি! কার তুমি ইয়তা করবে?

'ত্রে উপায় ?'

'উপায় ? উপায় আত্মসমপ'ণ। উপায় সর্ববিসর্জন। উপায় শরণাগতি।' 'কি করে আত্মসমপ'ণ করব ?'

শব্ধর নাম করে। শব্ধর তাঁকে ডেকে। হাদ্যের সমসত সর্রটা্কু তাঁকে নিকেনন করে।

'তিনি কি তবে আমাকে নেবেন?' যুবক ভক্ত আকুল চোখে তাকাল নরেনের দিকে : 'তবে ফি তিনি আমাকে দয়া করবেন? তিনি কি দয়ালা;?'

'তিনি কুপার পারাবার। কুপার মৌশ্রমি হাওয়া।'

'থার **প্রমাণ** কি?'

'গ্রার প্রমাণ তোমার নিজের করে। মাখানে মাখ্যানি।' নরেন বংধার হাত ধবল : 'গ্রামাব বাকে যদি কোনো করা। থাকে সে তো গ্রাঁরই করা।। তোমার বাকে যদি কিছা সেনহ থাকে তা তো গ্রাঁরই সেনহ।'

যমেবৈষঃ বৃণ্তে তেন লভাঃ। ঈশ্বর যাঁকে কৃপা করেন তিনিই তাকে লাভ করেন। কাকে কৃপা করবেন? সে তাঁর খেয়াল। তুমি দেখ ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালোবাসা আসে কিনা! ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার নামই ভক্তি। ভক্তির আরেক নাম 'ইতর-বৈতৃষ্ণা-রুপিণী।'' ঈশ্বর ছাড়া অপর সর্ববস্তৃতে যখন বিতৃষ্ণা তথ্নে তথনই দেখা দেয় বিশাশ্ধা ভক্তি। সাত্রাং সেই ভক্তি আসে বৈরাগা থেকে। তাই প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, আমাকে বিষয়বিমাখ করো, আমাকে দাও তোমাকে একটা ভালোবাসবার অধিকার।

গণ্গাধর, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, চলল তিব্বতের দিকে। বৃন্দাবন থেকে একবার ঘুরে এসেছে কালী—অভেদানন্দ—সে এবার চলল প্রী। একা নয়, সংগ্রে শরৎ মানে সারদানন্দ আর বাব্রাম মানে প্রেমানন্দ।

मवारे ठनीन?

হাাঁ, যত বড়ই সাধনার কেন্দ্র হোক বরানগর ও যেন সম্পূর্ণ মুক্ত ন্বাঃ। এর চারপাশে পরিচিত প্রতিবেশী, জনুটে যায় এটা-ওটা সাহাযা। উপোস করে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছি, হঠাং কোনো চেনাজানা লোক পাঠিয়ে দিল খাবারের খালা। তাদের কানে খবরটা গিয়েছিল বলেই না তারা কর্ণাপরবশ হয়েছিল! এমন এক জায়গায় চলো যেখানে তোমার আত্মীয়-পরিচিত কেউ নেই, তুমি উপোস করে আছ কি না আছ সে খবর কানে নেবার কার্ আগ্রহ নেই বিন্দ্রমাত্র। তবে সেখানেই দেখব ভক্তের জন্যে প্রসাদ পাঠান কিনা ভগবান। বন্ধব সত্যিই তাঁর কর্ণা কতখানি।

'তুমি, তুই ষাবিনা শশী?' রামকৃষ্ণানন্দকে জিগগেস করল নরেন। 'আমি আবার কোথায় যাব?' শশী একেবারে আকাশ থেকে পডল।

'বা, এই যে সবাই তীথে' যাচ্ছে, কেউ বিন্ধ্য কেউ হিমালয় কেউ দ্রীক্ষেত্র— ভূইও বেরিয়ে পড় এই সংখ্য। তুই চলে যা দর্শিকণে।'

'কোন দ্বংখে?' শশী ঘ্রে দাঁড়াল : 'এই মঠের জিম্মায় ঠাকুরের প্তভক্ষ, তাই এই মঠই আমার সারতীর্থ, দক্ষিণেশ্বরই আমার তীর্থেশ্বর। আমি আমার ঘাঁটি ছাড়বনা কিছুতেই।'

মঠের শিরদাঁড়া হচ্ছে শশী, তাকে কিছন্তে বাঁকানো গৈল না। নিষ্ঠায় সে নিয়তাত্মা।

সবাই যদি চলে যায়, আমি কেন বসে থাকি? আমার কেন এত মায়া? সন্ন্যাসী হয়ে শেষকালে কি সন্ন্যাসী ভাষেদের মায়ায় জড়িয়ে পড়ব? মায়ের পেটের ভাই-বোনেরা তবে কী দোষ করেছিল? লোহার হোক সোনার হোক শৃঙ্খল শৃঙ্খল। শৃঙ্খলকে ছিন্ন-দীর্ণ করতে হবে।

শিব শিব শিবভোঃ, শ্রীমহাদেব শন্ভো। বেরিয়ে পড়ল নরেন।

পরনে গের্য়া কাপড় গারৈ গের্য়া আলখালা, হাতে কমণ্ডল, আর দণ্ড, ভিক্ষায় বেরিয়েছে কোন রাজপ্র। রুপে রতিপতি তেজে দিনপতি এ কে উধ্বশিখ হ্তাশন। চোখে জাগ্রত জ্ঞান মুখভাবে ভব্তির বিনম্নতা! দীণ্তবিশালনের পশ্তীরবলবাহন এ কে প্রশান্ত প্রুষ! যে দেখে সেই অবাক হয়ে থাকে। যদি কেউ বা নিজের অজানতে কিছু সম্বোধন করে বসে, সনম্কার উত্তর হয়: 'নারায়ণো হরিঃ।'

প্রথমেই চলে এল কাশী। কাশী সর্বপ্রকাশিকা। গহনগাহিনী গণ্গা, বীরেশ্বর বিশেবশ্বরের মন্দির, কিছু দুরে মহামাতি সারনাথ। এখানেই এসেছিলেন ব্যুখদেব, এসেছিলেন শাক্করাচার্য, এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। নাও এখানকার বার্ত্তপর্শা, মালিলস্পর্শা। শান্ধ হও উজ্জন্ম হও লাবণামনোহব হও। উদারধী প্রসম্মধী হও। হও স্থাবীর্যসম্ভব।

রাস্তায় কতগ্রলো বানর তাড়া করল স্বামীজিকে। ভয় পেয়ে ছ্রটতে লাগল স্বামীজি। হয়তো মনে হল পলায়নেই মুক্তি। পলায়নেই পরা সুধা।

যত ছোটে ততই বানরের দল তেড়ে আসে।

সহস্যা কে হ**্**কার করে উঠল : থামো, পালিয়ো র্নগর এক ছিলিম তামাক সেন্ধে দাঁডাও ব্রক ফ্রালিয়ে!

যেন দৈববাণী হল। কে যেন সূবলে দাঁড় করিয়ে দিল স্বাম। সামনে দৃঢ়পদ করে দিল।

ञात यात्र काथा! वानरतत मन लिङ भूरोहाला। हाँहा हम्भेहे मिला।

সত্তরাং, ফিরে দাঁড়াও, দাঁড়াও সাহস্বিস্তৃত বক্ষ মেলে, দ্ট্বন্ধপ্রিকর হয়ে।
যত বড় বাধা তত বড় উৎসাহ। মহাবিঘে, মহোংসাহ। ভয়ের সামনে দাঁড়াও, দাঁড়াও
কাপট্যের সামনে। শৃধ্ সন্মুখীন হও। অজ্ঞানের, আলস্যের, অনিশ্চয়তার। সমক্ষসংঘাত করো। দাঁড়াও জীবনের মুখোমুখি। যা কিছু ভয়াবহ তোমার বীর্যে তোমার
সামর্থে তাকে তুমি জয়াবহ করো। এড়িয়ে যেওনা, পেরিয়ে এস। পাশ কাটিয়ে
যেওনা, অন্তস্তল ভেদ করে সোজা বেরিয়ে এস তীক্ষা তরোয়ালের মত।

আত্মদীপ হও। উম্ধরেদাত্মনাত্মানং। নিজেকেই নিজে উম্ধার করো। নিজেই নিজের ধাতা-গ্রাতা-মহাদাতা।

তুমি ছাড়া আমার কে আছে? আমি আছি। কেননা তুমিই আমি। তাই বলো, আমি ছাড়া আমার কে আছে?

কাশীতে তৈলঙা স্বামীর সঙাে দেখা করল স্বামাজি। তৈলঙা স্বামী কথা কননা, যদি কখনাে নিতান্ত দরকার হয় ইশারায় উত্তর দেন। আছেন অখণ্ড নহামোনে। অনুভ্বসিদ্ধ অবস্থায়। অচলপ্রতিষ্ঠ ধ্যানের সমুদ্রের মত।

প্রণাম করে দাঁড়াল স্বামীজি। কোনো কথা কইল না। শৃধ্যু ভাবল এ°রই কাছে একদিন এসেছিলেন রামধ্যু । জিগগেস কর্বোছলেন, 'জীব আর রহা কি আলাদা?' বৈলঙ্গ স্বামী ইশারায় বলোছিলেন, 'ষতক্ষণ ভেদ্যোধ আছে ততক্ষণ আলাদা। যেই ভেদ্বোধ দূরে যাবে অমনি এক।'

বহার মধ্যে এককে দেখা, আপাতভিন্ন প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একম্ব আবিষ্কার করা, সেই সাধনাই জীবনসাধনা। মাজি স্থিতির নয় মাজি দ্ভির। কি কবে চোখের ধাঁধা ঘাচে যাবে মনের শ্বন্দ্ব মাছে যাবে তারই জন্যে অন্তরের আগানে নিজেকে তপত করা। আব যা তপত কবে তাই তপস্যা।

শৃধ্ একজনই আছেন। বলছেন স্বামীজি। যিনি একমাত্র সন্তা, জন্মম্ত্রা-বিজিত, সর্ববাপী, সর্বাংশস্পশী। তিনিই একমাত্র আত্মা, একমাত্র প্রের্ব। তাঁরই আদেশে আকাশ ছড়িয়ে আছে দিকদেশ আচ্ছল্ল করে, তাঁরই আদেশে বাতাস বইছে, আগন্ন জনলছে, অঙ্কুর মৃত্তিকার বাধা বিদীপ করে উল্গত হচ্ছে। তাঁরই আদেশে সর্বত্র এই প্রাণরঙগ। তিনিই সমস্ত প্রকৃতির ভিত্তিস্বর্প। তিনি তোমারও ভিত্তিভূমি। স্বতরাং, সন্দেহ কি, তুমিই তিনি। তুমি আর তিনি অভ্যন, অচ্ছল্ল, অব্যবহিত। ষেখানেই দ্বই সেখানেই ভর সেখানেই দ্বন্দ্ব। যখন সবই এক তখন তুমি কাকে ঘৃণা করবে কাকে আঘাত হানবে? কার সঙ্গে তোমার যুদ্ধবিশ্রহ? যখন অন্তেক্ত্র দেখছ তখনই জানবে তুমি রয়েছ অজ্ঞানে, যখন দেখবে তুমিই সেই সর্বান্ধা নিষ্ঠাপন্বন্ধ তখনই তুমি মৃত্ত, পূর্ণ, পরমপ্রসন্ন। এ ছাড়া মৃত্তির কোনো অর্থ নেই.

নেই বা পূর্ণতার উপলব্ধি। তুমিই সেই ঈশ্বর। স্তরাং চারদিকে মান্য না দেখে। ঈশ্বরকে দেখ।

আগ্রা হয়ে বৃন্দাবনের দিকে চলেছে স্বামীজি। চলেছে পায়ে হে'টে। একটা কানাকড়িও সংগ্য নেই। পথের ধারে কোথায় তার জন্যে একট্র বিশ্রামের ছায়া পাতা কে বলে দেবে!

চলেছে তো চলেইছে। শ্রান্তিতে-ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সর্বদেহ। কি করি, কোথায় যাই!

দেখতে পেল পথের ধারে গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। কলকে থেকে ধোঁরার কুন্ডলী উঠছে। লোকটার মুখে প্রগাঢ় তৃন্তি। যেন তার শরীর থেকে মুছে যাচ্ছে সমুহত দিনের পুর্নিঞ্জত অবসাদ।

আহা, যদি পেতাম এমনি এক ছিলিম তামাক। স্বামীজি দাঁড়াল একম্হুর্ত। একটি সুখটানে মুছে যেত সমস্ত পথশ্রম।

'ভাই তোমার কলকেটা একট্র দেবে ? একটা টান দিই—' স্বামীজি হাত বাড়াল। লোকটা তাকাল স্বামীজির দিকে। উদারদর্শন গৌরকান্তি প্রের্থ—দেখে কেমন গ্রুষ্ঠত হল। কুন্ঠিত হয়ে বললে, 'মহারাজ, আমি ভাগ্গি, আমি মেথর।'

প্রসারিত হাত সংবৃত করল স্বামীজি। মেথরের উচ্ছিণ্ট কলকে কি করে মুখে দিই!

আরামের মুখে ছাই দিয়ে ফিরে চলল স্বামীজি। এগিয়ে চলল। কি হবে আমার সুখে-আরামে? অপরিমেয় দুঃখই আমার সুখ। অনপনেয় ক্লান্তিই আমার আরাম।

খানিকটা পথ এগিয়ে এসে থেমে পড়ল স্বামীজি। এ কি, আমি সন্যাসী না? আমি না সমসত সংসারশৃংখল ছিন্ন করেছি, ছিন্ন করেছি সমসত সংস্কারজঞ্জাল? এই আমার সর্বভূতে অভেদদশ্ন?

নয়ন উন্মীলন করে সর্বভূতে ঈন্বরদর্শন কর। এই যে মেথর এও সেই ঈন্বর ছাড়া কেউ নয়। কাকে তুমি খ্ণা করছ? কাকে তুমি অবজ্ঞা করে পরিহার করলে? তুমি তাকে ছোট করে দেখছ বলেই সে ছোট নয়। তুমি জিনিসকে হলদে দেখছ বলেই তা হলদে নয়। সূর্য সূর্যই আছে শুধু তোমার দেখবার ভূল। আর এই দেখবার ভূলের জন্যেই তোমার যত দৃঃখ। শাশ্বত সুখ কার? যিনি এক, একমাত্র. যিনি সকলের নিয়ন্তা, সকলের অন্তরাত্মা, যিনি একর্পকে বহুধা করছেন বিচিত্র করছেন, তাঁকেই যে দেখছে অহরহ, অন্তরে আর বাহিরে—তার। যিনি অনিতার মধ্যে নিতা, চেতনের মধ্যে জাগ্রত, যিনি একাকী হয়েও সকলের কামাবস্তু বিধান করছেন তাঁকে যে দেখে, দেখতে শেখে, তারই অচ্ছেদ শান্তি। যার চোখ আছে সে দেখ, যার কান আছে সে শোনো। তুমি সম্যাসী, তুমি কি অন্ধ তুমি কি বধির? যোহসাবসৌ পূর্বঃ সোহহমসিম। এ কথা ঘোষণা করোনি গুঞ্জরণ করোনি অনুভবের গভীরে? তবে কেন ফিরে এলে? তোমার মধ্যে ঐ যে পূর্ব্য রয়েছেন সে আমিই। বলো আরেকবার বলো।

**क्टिंग्ल** विदिकानमा

লোকটার কাছে এসে বললে, 'ভাই, আমাকে শিগগির এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

'মহারাজ, আমি যে মেথর।'

'কে বললে? তুমি নারায়ণ। তুমি আমার সহোদর।'

'কিন্তু এ তো ভামাক নয়, এ বড়ো-ভামাক।'

'তা হোক। তুমি দাও আমাকে কলকে ধরিয়ে।'

কিছ্বতেই নিব্ত হল না সম্যাসী। ভরাট কলকে টানতে লাগল তৃণ্ডিতে। ঘটনাটা কানে গেল গিরিশের। সে বললে 'বিশ্বাস করিনা।'

'কি বিশ্বাস করিসনে?'

'তুই গাঁজাথোর, তোর অমনি নেশা করবার মন হয়েছিল, তাই গাঁজার কলকে দেখে সথ করে টান মেরেছিলি।' বললে গিরিশ ঘোষ। 'নইলে কেউ কি আর মেথরের কলকেতে মথে দেয়?'

'আমি দিই।' বজুকণেঠ বললে প্রামীজি। 'এইটে পরীক্ষা করবার জন্যে দিই আমি জাতিভেদের পরপারে বেদান্তের জগতে চলে আসতে পেরেছি কিনা। পূর্ব-সংস্কারে এখনো আচ্ছয় হয়ে থাকব তবে কিসের বিরজা হোম কিসের সম্যাসরত। ঠিক রত ধর্শেছি কিনা নিজেকে একবার বাজিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। নিজের কাছে যদি পরীক্ষায জিতি তবেই নিজের কাছে নিজে আশ্বাসস্বর্প আনন্দস্বর্প হয়ে উঠি। ভাই জি-সি, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক-ওদিক হবাব জো নেই।'

কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা।

কথায় কথায় কামকাপ্তনের কথা উঠল। ভাষ্করানন্দ বললে, মান্যের এই দুই নিদ্যি গ্রন্থ।

'সন্ন্যাসীরও ' ঝলসে উঠল স্বামীজি।

'হাাঁ, সম্যাদীরও। সাধা কি সেও এ বন্ধন থেকে যোল আনা মত্ত হয়।'

'মিথো কথা। কামকাঞ্চনই যদি ত্যাগ করতে না পারল তবে আর সে সম্র্যাসী কোখার সংস্বামীজি দৃশ্তমুখে বললে।

'মাথে বলাই সহজ।' ভাষ্করানন্দ গৃষ্ভীরম্থে বললে, কিন্তু মনে-মনে তার মূল বংচু দাব।'

'মানিনা। বিশ্বাস করিনা।'

'তোমার এই নবীন বয়স', ভাস্করানন্দ অন্কম্পাব হাসি হাসল · 'তুমি কি জান ? বংহটুকু তোমাৰ অভিজ্ঞতা <sup>২</sup>'

'জ্ঞানি মানে? আমি দেখেছি।'

'দেখেছ ১'

'হাাঁ, স্বচক্ষে দেখেছি। এই কিছ্বদিন আগে। কলকাতায়। দক্ষিণেশ্বরে।' 'কী দেখেছ?'

'সে এক আশ্চর্য প্রদীশ্ত প্রেষ। কামকাণ্ডনের বাষ্প পর্যন্ত নেই। মাটি টাকা, টাকা মাটি বলে একসংখ্য তিনি টাকা আব মাটি নদীর জলে ছইড়ে ফেলে দিরেছিলেন।' দুই চোথ জনলতে লাগল স্বামীজির: 'বাঁর কাছে সমস্ত স্মীজাতি মা। তিনি নিজের স্মীকে প্জা করেছিলেন। টাকা পয়সা দুরের কথা, সামান্য ধাতুদুব্যের স্পর্শে বার হাত বে'কে যেত—'

যেন গাঁজাখ্নির গল্প এমনিভাবে উড়িয়ে দেবার চেণ্টা করল ভাস্করানন্দ। স্বামীজি রাগ করে চলে গেল। গ্রেরুর অবজ্ঞা সইতে পারব না।

'কে হে তোমাদের বিবেকানন্দ?' পরবতী কালে স্বামী শ্রুখানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দের সংগ্য দেখা হলে জিগগেস করেছিল ভাস্করানন্দ। 'সমস্ত জগৎসংসার যে তাকে নিয়ে মেতে উঠল। আমার সংগ্য একবার দেখা করিয়ে দিতে পারো?'

তখন ভাস্করানন্দকে কে বলে দেবে যে নবীনবয়স সন্ন্যাসীকে সেদিন সে উপেক্ষা করেছিল সেই বিশ্ববিজেতা বিবেকানন্দ। কে বলে দেবে যার শিষ্যত্ব নিয়ে তার এই দিশ্বিজয় সেই অমিতমহিমা অব্যর্থ পুরুষের নাম কি!

প্রমদাদাস মিত্রর সংগ্য ভাব হল কাশীতে। একেই পর-পর কত চিঠি লিখেছে স্বামীজি:

'আশীর্বাদ কর্ন যেন আমার হ্দয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমার থেকে দ্রপরাহত হয়ে যায়। আমরা ক্র্শ ঘাড়ে করেছি, হে ঈশ্বব. তুমিই তা আমাদের অর্পণ করেছ। এখন আমাদের বল দাও, যেন আমরণ তা বহন করতে পারি।

একটি গ্রুভাইয়ের সংখ্য ঝগড়া করেছি। সে কিছুতেই আমার সংগত্যাগ করবেনা। তাই তাকে উত্যক্ত করে বিদায় করেছি। কি করি, আমি বড় দুর্বলে, বড়ই মারাচ্ছন্ন, আশীর্বাদ কর্ন যেন কঠিন হতে পারি। আমার মার্নাসক অবস্থা আপনাকে কি বলব, মনের মধ্যে দিবারাত্র নরক জন্লছে—কিছ্ই হলনা, এ জন্ম ব্রাঝ বিফলে গেল। আশীর্বাদ কর্ন যেন অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় আমার হয়।'

ঠাকুরের একটা স্মরণচিহ্ন ও তাঁর ভন্তশিষ্যদের একটা আশ্রয়স্থান তৈরি কববাব জন্যে স্বামীজি তথন পাগল। লিখছে প্রমদাদাসকে:

ধাদি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন, আমি বলব আমি রামকৃষ্ণের দাস, তাঁব নাম তাঁর জন্মভূমিতে ও সাধনভূমিতে দৃংপ্রতিষ্ঠিত করতে ও তাঁর শিষ্যদের সাধনের অণ্মান্ত সাহাষ্য করতে আমাকে যদি চুরি-ডাকাতিও করতে হয়, আমি তাতেও রাজি।

এখন সিম্পানত এই যে, রামকৃষ্ণের জন্তি আর নেই। সে অপ্র সিম্পি আর সে অপ্র অহেতৃকী দয়া এ জগতে আর নেই। হয় তিনি অবতার যেমন তিনি নিজে বলতেন অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁকে নিত্যসিম্প মহাপ্রেষ্ লোকহিতায় মন্জোহপি শ্রীরগ্রহণকারী বলা হয়েছে তিনি তাই।

অযোধ্যায় এসেছে স্বামীজি।

এই সেই লোকবিশ্রতা অষোধ্যা। মানবেন্দ্র মন্ যে প্রেরী তৈরি করেছিলেন। ষেখানে সত্যসন্ধ রামের জন্ম। নবদ্বাদলন্যাম কমলায়তাক্ষ রাম। গাস্ভীর্যে সম্দ্র থৈয়ে হিমালয়। জ্বোধে কালান্তিনসদৃশ, ক্ষমায় প্থিবীর সমান। জ্বোধ এবং শ্রেষ্ঠ

# সর্বগ্রেণোপেত সৌম্য ও কর্বাময়। লোকাভিরাম রাম। অযোধ্যা থেকে লখনউ, লখনউ থেকে আগ্রা, আগ্রা থেকে বৃন্দাবন।

### २१

ব্নদাবনে কালাবাব্র কুঞ্জে আশ্রয় নিল স্বামীজি। ঠাকুরের শিষ্য বলরাম বস্ত্র, তারই প্রেপ্রের্যদের তৈরি এই মন্দির, কালাবাব্র কুঞ্জ।

নতুন করে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের জ্যোতিতে উল্ভাসিত হল প্রামাজি। সর্বকর্মকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় অর্জনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জন, গ্রিলোকে আমার করণীয় কিছন নেই, নেই কিছন অপ্রাণত বা প্রাণতব্য, তব্ত আমি সর্বক্ষণ কর্মান্তানে ব্যাপ্ত। আমি যদি অলস হয়ে কর্মবিমন্থ হয়ে থাকি, আমাকে দেখে সকলে তাই নিজ্জিয় হয়ে থাকবে, উচ্ছন্মে যাবে সর্বস্থি। তাই আমি নিরবচ্ছিন্ন কর্ম করে যাচ্ছি। একম্বৃত্ত আমার তন্দ্রা নেই বিশ্রাম নেই বিরতি-বিচ্যুতি নেই।

চেয়ে দেখ আগন্ন হয়ে তাপ দিচ্ছি, জল হয়ে শীতলতা। মাটি হয়ে শস্য় সমীরণ হয়ে প্রাণম্পন্দ। সমসত জগতের চক্ষ্ব যে স্ব সেই স্ব হয়ে বিতরণ কর্মাছ দীর্ঘিত। কর্মবিলেই ইন্দ্র দেবরাজ্য অধিকার করেছিল, বৃহস্পতি হতে পেবেছিল দেবাচার্য। মানন্বের মধ্যে যে পোর্ষ তাও আমারই বিভৃতি। আমারই প্রেরণায় সকলেব কর্ম। আমিই অপ্রমেয় মহাবাহ্য।

কুর্ক্তেবে যুন্ধ এখন শেষ হয়েছে, ধরংস হয়ে গেছে যদ্বংশ, শ্রীকৃষ্ণও সদতহিত হয়েছেন। ন্বারকা থেকে হিচ্তনায় ফিরছে অর্জ্রন। বাদ্তায় ডাকাতের দল লাঠি নিয়ে একে আক্রমণ কবল। অমর্ষপরবশ অর্জ্রন গাণ্ডীব তুলতে উদতে হল। সে কি! গাণ্ডীব যে তোলা যাচ্ছেনা। তার বাহ্ব যে নির্বল। বহ্ব কণ্টে ধন্তে জ্যা আরোপ করল। কিন্তু সে কি, অন্তের কথা যে মনেও আসছেনা। বল মেধা ব্রন্ধি সব যে একসংগ তিরোহিত হল। সামানা দসাক্ত্কি পরাদত হল অর্জ্বন। কোনোদিন পরাজয় কাকে বলে যে জানেনি তার আজ এ কি দশা! রহস্য কি ব্রুতে দেরি হলনা। শান্তি পার্থের নয়, শান্তি পার্থসাবথির। যেহেতু কৃষ্ণ নেই অর্জুন নিন্পোর্ম।

গিরিগোবর্ধনের দিকে অগ্রসর হল স্বামীজি। পর্বত পরিক্রমা করছে, প্রতিজ্ঞা করল, আজ কিছ্বতেই ভিক্ষে করব না। যদি এমনি জোটে তো জ্টবে নইলে নিরাহাব থাকব। অনশনে প্রাণ বিসর্জন দেব। কী কেবল পবের দ্য়ারে ধাওয়া করিয়ে বেড়াচ্ছ; যদি তোমার ডাকেই বেরিয়ে থাকি তবে তুমিই নিজেব হাতে খাবার জ্বটিয়ে দেবে। তোমার কর্ণা চাইতে হবে কেন. তোমার কব্ণা নিজের থেকেই প্রতিমূর্ত হবে।

আজ এ পরীক্ষা আমার নয়, এ পরীক্ষা ভোমার। প্রার্থনা করে কর্ণা নেব না, ভোমার কর্ণাই আমার প্রার্থনাকে ডেকে নেবে। গ্রাণ করবে লম্জা থেকে। মধ্যাক্ত খরতর হয়ে উঠল। জঠরে দুঃসহ ক্ষ্বা, দুই পায়ে গ্রেডার ক্লান্তি। তব্ ও থামছেনা, পিছনে তাকাচ্ছেনা স্বামীজি, অপ্রতিবারণীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দ্বপাশে গৃহদেথর বাড়ি পড়ছে তব্ কার্ দ্বয়ারে গিয়ে হাত পাতছেনা। চলব আর দেখব। দেখব তিনিও আমার সঙ্গে চলছেন কিনা, আমাকেও দেখছেন কিনা নির্নিমেষে। পথের ধারে যখন ম্ব খ্বড়ে পড়ব দেখব তিনি তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছেন কিনা। তাঁর কুপা খাদ্যর্পে না আস্ক আসবে মৃত্যুর্পে। সফলমনোরথ হবই হব। হয় খাব নয় পাব। হয় ধরব নয় মরব।

তারপর আবার মুখলবর্ষণ বৃষ্টি নামল। না, বৃক্ষতলেও আশ্রয় নেবনা। এই পথই আমার পাথেয়, বিদ্যুৎবিদীর্ণ মৃত্ত আকাশই আমার আশ্রয়। আমি থামবনা, আমি নামবনা। আমাকে দেখতে দাওই না এ আকাশ থেকে বক্স ছাড়া আর কিছ্ ঝরে কিনা, এ পথের শেষে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু আছে কিনা পরিতৃপিত!

বৃষ্টি থামতেই শোনা গেল, কে একজন দরে থেকে তাকে ডাকছে। স্বামীজি ফিরেও তাকালনা, একাগ্রবেগে সামনে চলতে লাগল।

'শ্নেছেন ? শ্নেন্ন---' পশ্চাংবতী লোক ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ক্ষীণকণ্ঠ স্পণ্টতর হচ্ছে।

কে শোনে! গ্রাহ্যও করলনা স্বামীজি। যে চলেছে তার কাছে পশ্চাং মিথা। পশ্চাং মৃত।

'শ্বন্ব, আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

স্বামীজি এবার ছ্ন্টতে আরম্ভ করল। এ কি ছলনা না প্রহসন? কার্ন্তারে-প্রান্তরে ভোজ্যবস্তু? এ নিশ্চয়ই রাগ্রি না হতেই নিশির ডাক। হয়তো বা প্রচ্ছরা প্রলোভনের আর্তনাদ।

স্বামীজি ছ্টল উধর্শবাসে। ভুলেও একবার তাকালনা পিছন দিকে। কিন্তু এ ছলনা নয়, প্রহসন নয়। এ অঘটনকারিণী কুপা।

পিছনের লোকও ছনুটতে লাগল পিছন পিছন। দন্দশ রশি নয় প্রায় এক মাইল। স্বামীতি যত ছোটে পিছনের লোকও তত দৌড়য়। শেষকালে প্রায় এক মাইলের মাথায় পিছনের লোক স্বামীজিকে ধরে ফেলল। বললে, 'এই দেখনে, ভাগেনার জনের খাবার নিয়ে এসেছি।'

লোকটির হাতে খাবারের প‡টলি।

স্বামীজি নিল হাত পেতে। দুই চোখ ফেটে নিরগলি অশ্র ঝরতে লাগল। লোকটির কোনো পরিচয় জানতে চাইলনা। সে ঈশ্বরের বার্তাবহ। ঈশ্বরের কুপার প্রতিম্তি।

স্বামীজিকে খাইয়ে লোকটিও চলে গেল নীরবে। অরণ্যে না লোকালয়ে, কে বলবে তার ঠিকানা। কুপার ঠিকানা যত্রতা। শান্যে মর্ভুমিতে পাতালের অন্ধকারে। আমি আছি এট্কু বোঝাবার জন্যেই ঈশ্বরের কুপা। আব তুমি যে আছ এট্কু বোঝাবার জন্যেই আমার ভক্তি।

গোবর্ধন থেকে স্বামীজি চলে এল রাধাকুন্ডে।

একখন্ড কৌপীনই তথন একমাত্র পরিধেয়। নদীতে নির্জনে স্নান করছে

স্বামীজি, কোপীনখানা পাড়ে শ্বকোতে দেয়া হয়েছে। স্নান করতে-করতে হঠাৎ
নজরে পড়ল কোপীন নেই। ইতিউতি খ্রুতে লাগল স্বামীজি, কোখায় কোপীন!
দেখলে সেই কোপীন বৃক্ষপরে এক শাখাম্গের হাতে। হাত তুলে স্বামীজি
প্রার্থনা করল কিন্তু বানর তা গ্রাহাও করল না। ভীষণ রাগ হল স্বামীজির,
বানরের উপর নয় রাধিকার উপর, যিনি এই কুন্ডের অধিষ্ঠানী। তাঁর রাজ্যে
এই অবিচার! আমি গভীর অরণাগহরুরে প্রবেশ করব ও অনশনে মরব তিলে
তিলে। এই দেহ আর রাখবনা।

ভেশ্পলের মধ্যে ঢ্কতে ষাচ্ছে, কোখেকে কে একটি লোক এসে হাজির। হাতে
তার একখানি গেরুয়া কাপড আর কিছু খাবার।

কিছ্ম জিগগেস করপনা স্বামীজি। যেন জিগগেস করবার কোনো প্রয়োজনও নেই।

নিল সব হাত বাড়িয়ে। জঞাল পেরিয়ে এল আবার সেই নদীর ধারে। দেখল বেখানে তার কৌপীর্নাট শ্কোতে দেওয়া হয়েছিল সেইখানেই কৌপীর্নাট পড়ে আছে।

বলো জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

'বিপদে প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বালিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিশ্তু এই অশ্ভূত মহাপর্ব্য বা অবতার বা ষাই হউন, নিজে অশতর্যামিত্বগর্ণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহ্ত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপার দয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধ্বরের সকল মনোবাঞ্ছা পর্ণ কব্ন। আপনার সকল মণ্যল, এ জগতে যাঁহাকে অহেত্কদয়াসন্ধ্র দেখিয়াছি, তিনিই করিকেন।

হরিন্বারের পথে হাতরাস রেল স্টেশনে এসে উঠেছে ন্বামীজি। ট্রেনে করে নর পারে হে'টে। স্টেশনের এককোণে মাটির উপর বসে পড়েছে। অনাহার ও রুগিতর শুক্কতা সারা গারে বৃহদক্ষরে লেখা। এসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টার শরং গ্রেতর নজরে পড়ল। কে এই সোম্যস্ক্রর উদারদর্শন য্বক সম্ন্যাসী! এত উল্জব্রু এত পবিত্রতা তো কোথাও দেখিন এর আগে!

শরং গন্তে জোনপ্রী ম্সলমানদের সপ্যে মিশে তাদেরই রীতিনীতি বেশি বংত করেছে। মাতৃভাষা বাঙলার চেয়ে উর্দ্ধি তার বেশি আসে, কিল্ডু রক্তের সংস্কার যাবে কোথায়? সম্ন্যাসী দেখেই সমস্ত মন সেবাশ্রন্থায় উথলে উঠল।

তাড়াতাড়ি স্বামীজির কাছে এসে শরং জিগগেস করলে. 'কিছ্ মনে করবেন না। স্বামীজি, আপনি কি ক্ষুধার্ত?'

ক-ঠন্সবরে অপার আন্তরিকতা। অমের মাধ্যর্য।

স্বামীজি বললে, 'তাই তো মনে হচ্ছে। ক্ষ্মাই তো চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে।' 'বদি আমার চৈতন্যকে একট্ব জাগান।' প্রাণঢালা প্রীতির কণ্ঠে শরং জিগগেস করল, 'আমার কোরার্টারে একট্ব যাবেন?'

হাসিম্থে স্বামীজী উঠে পড়ল : 'কি খেতে দেবে?'

শরং একটি পার্শি বরেত আবৃত্তি করল : 'হে প্রিয় তুমি আমার ঘরে এসেছ। সবচেরে স্ম্পাদ্ ভোজ্য তোমাকে পরিবেশন করব। স্ম্পাদ্ ভোজ্য আমার হ্দরের মাংস দিয়ে তৈরি।'

স্বামীজি শরতের আতিথ্য নিল। আকাশের মত উল্মুক্ত হৃদয়ের আতিথ্য।

ক্ষণে-ক্ষণে স্বামীজির চক্ষ্দ্র্টিই দেখতে লাগল শরং। ফ্র ইন্দীবরের মত চক্ষ্। যেমন প্রদীপতভাস্বর তেমনি যেন আবার ললিতমধ্র। নির্মলজ্ঞানচক্ষ্র, আবার কোমলপ্রেমনেত্র। একদিকে বিদার্থ আরেকদিকে নীহার। সর্বপাপাবিশ্বশ্যাস্থা সূর্য আবার সর্বপ্রেমমোহনাস্থা সূর্যাংশ্র।

কত দিন কিছু খার্মনি। মৃতকল্প হয়েছিল এতদিন। আজ খেল পেট প্রের। জঠরবাসী কঠার দেবতা আহুতি পেল।

भात वनात 'आमारक किंद्र वनान।'

'কি আর বলব একটা গান গেয়ে শোনাই।' স্বামীজি গান ধরল। বিদ্যাস্কুদরে মালিনী সেই যে বলেছিল স্কুদরকে সেই গান। 'যদি বিদ্যাকে পেতে চাও তাহলে চাদমুখে ছাই মাথো, নইলে কেটে পড়।'

যেন ইণ্গিতটা ব্ৰুকতে পারল শরং। যদি ঈশ্বরকে পেতে চাও ত্যাগী হও, বৈরাগী হও।

শরং অন্তঃপর্রে চলে গেল। তারপর স্বামীজির কাছে বৈঠকথানায় যখন ফিশে এল তখন তার গায়ে আর সরকারী পোশাক নেই, পরনে সামান্য কাপড়—আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য, মুখে ছাই মাথা।

'এ কি. এ কী করেছ?' স্বামীজী চমকে উঠল।

'ঠিকই করেছি। আপনি যদি বলেন আমাকে সঙ্গে নেবেন তাহলে সব ছেড়ে-ছুডে এই মুহুতে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

স্বামীজি আনন্দে উর্ছলে উঠল : 'কিন্তু, জীবনের ঘোর বর্ষাবাদল কি কেটে গেছে এরই মধ্যে, এসেছে কি শরতের শেফালি লগ্ন!'

হাতরাসে রজেনের সংগে দেখা। কলকাতায় থাকতে চেনা, রজেন হাত বাড়িয়ে শ্বামীজিকে ডেকে নিল তার বাড়িতে। সমস্ত বাঙালিমহল ভেঙে পড়ল। কত কি দলাদলি ছিল তাদের মধ্যে পালিয়ে গেল এক নিমেষে। যত সব সংকীর্ণ আলের বন্ধন ভূবে গেল ভাবের বন্যায় প্রেমের বন্যায়। সংগীতস্থারসস্তোতে। লোক যত শোনে ততই তাদের আত্মার তৃষ্ণা বাড়ে। ঈশ্বরই তো একমার প্রসংগ যার কোথাও কোনো সমান্তির রেখা নেই, কোথাও ইতি নেই সে প্রেমপত্রে। যে বলে সে ক্লান্ত হয়না, যে শোনে তার কানে চিরঅত্পিত লেগে থাকে।

কিন্তু এক জারগার বেশিক্ষণ আবন্ধ হয়ে থাকবে এ তো সম্যাসীব রত নয়। এক জারগার আটকে থাকলেই তো মমতার শিকড় গজিয়ে যাবে। স্বতরাং মারাবন্ধন উচ্ছিম করো। যে জল বয়ে চলে আর যে সাধ্য ঘ্রে বেড়ার সে জল সে সাধ্যই সবচেরে বেশি স্বচ্ছ বেশি পবিত্ত। এক জারগার কি, এক ব্ক্ষতলেও সনাতন গোল্বামী একদিনের বেশি বসেন নি। স্বামীজি চলবার জন্যে পা বাড়াল।

শরৎ বললে, 'দাঁড়ান।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আপনার স্থেগ যাব।'

'পারবে যেতে?'

'পারব ।'

'তবে তার আগে পরীক্ষা দাও।'

'কিসের পরীক্ষা?' শরৎ গুপ্ত তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

্রকটা পাত্র নিয়ে এস। ভিক্ষে করো। সকলের সামনে মেলে ধরো সে ভিক্ষা-পাত্র। পারবে?'

'পারব।'

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে স্টেশনের কুলিদের সামনে এসে দাঁড়াল শরং। কুলিরা তো স্তাম্ভত। না, আমি আর স্টেশনমাস্টার নই, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই সংগীসাথি। শ্ধের সংগীসাথি নই, তোমাদেরই সেবক-পরিচারক।

'তবে চলো আমার সংগে।' ডাক দিল স্বামীজি।

এ যেন অগাধস্পর্শ সম্দ্রের ডাক, অপারস্পর্শ আকাশের। শরং বললে, 'আমি প্রস্তুত।'

তব্ব এক মৃহতে দিবধা করল বোধহয় স্বামীজি। বললে, 'তুমি কি ভেবেছ সম্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেই সহজে খ'জে পাবে ঈশ্বরকে? কেন. ঘরের মধ্যে কি তিনি নেই? তিনি কি নেই তোমার নিধারিত কমের মধ্যে?'

'আছেন, জানি। সমস্তর মধ্যেই তিনি। তব্ মন বড় উতলা হরেছে।' শরং গ্ৰুত স্বামীজির হাত চেপে ধরল। 'কিছ্বতেই আপনার সঞ্গ ছাড়তে পাবছি না।'

'এই কথা? বেশ তো. আমি বারে বারে ঘ্রে ঘ্রে এসে তোমাকে দেখা দিরে যাব।'

'না, না, আমি যাব। আমাকে নিয়ে চল্বন। ঈশ্বর সর্বভূতে, এ কে না জ্ঞানে! কিন্তু যেখানে আপনি সেখানে ঈশ্বর বেশি প্রজ্বলন্ত।'

তবে চলো হ,ষীকেশ।

আলস্যে-বিলাসে সমৃন্ধ জীবন, এখন এসে দাঁড়াল ক্লেশ ও কাঠিনের মধ্যে। সৃত্ধ-শান্তি আরাম-বিশ্রাম কৈ চার, আমাকে লন্জা দিও না, আমাকে এবার তোমার রণসন্জার সাজিরে দাও। আমাকে অক্ষান্ত করো, অক্ষ্ম করো। যা দৃঃধ্বের দ্বারাও দৃলভি সেই দুর্রধিগম্যকে লাভ করার শক্তি অন্ভব করতে দাও নিজের মধ্যে। যে পথ শানিত ক্ষ্রধারের মত দৃর্গম সেই পথ দিয়ে নিয়ে চলো।

হিমালয়ের মধ্য দিয়ে বেডাতে বেডাতে শরং একদিন ম্ছিতি হয়ে পড়ল। ক্ষার অল নেই, তৃষ্ণার জল নেই, কোথায় আর কতদূর নিয়ে যাবে? এই তোমার

কোলেই এবার আশ্রর নিই। জীবন পর্বতর্কে কিন্তু মৃত্যু সন্মেশীতন।

চোখ চেরে দেখল স্বামীজি তার মাথা কোলে নিয়ে বসেছে। শৃত্রু মুখে জল ডেলে দিছে। দার্থ কঠিনের পাশে এ কে শ্যামলশীতল।

আরেকবার ঘোড়া থেকে পাহাড়ের গা বেরে পড়ে যাছে শরং, নিচেই তীক্ষ্য-স্রোতা পার্বতী নদী, কোখেকে স্বামীজি ছ্বটে এসে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরল, বাঁচিরে দিল শরংকে। নিজের প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে তা হোক তব্ব যে আমাকে নির্ভর করে দ্বঃসহ দ্বঃখভারাক্রান্ত জীবন তুলে নিরৈছে তাকে আমি না ধরি তো কে ধরবে?

খোর অসন্থে পড়েছে শরং, উঠতে পারছেনা। উঠতে পারলেও চলতে পারছেনা। তব্ বেতে হবে এগিয়ে। যাব কি করে? আমি আছি। দেখল পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীজি। আমি তোকে বয়ে নিয়ে যাব। শন্ধ্ তোকে? তোর লোটা কম্বল জাতো ছাতা সমস্ত।

কাতর হরে চারদিকে আঁধার দেখে মাঝে-মাঝে স্বামী সদানন্দ বলেছে বিবেকানন্দকে, 'স্বামীজি, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না তো?'

'ম্খ'! মনে নেই আমি তোমার জ্বতো পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছি!'

প্রেম—ম্তিমান প্রেম। তাছাড়া আর কোন কথার স্বামীজিকে প্রকাশ কবা সম্ভব?

'কর্ম', কর্ম', কর্ম', হাম আওর কুছ নহি মাঙগতে হে°—কর্ম', কর্ম', কর্ম', ইভন্
আনট্র ডেথ। দ্বর্লগর্বনার কর্মবীর, মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্যে ভর নেই.
টাকা উড়ে আসবে। টাকা ধারা দেবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কাব
নাম—কিসের নাম? কে নাম চার? দ্ব কর নামে। ক্ষ্মিতের পেটে অর
পৌছাতে বদি নাম-ধাম সব রসাতলেও ধার, অহোভাগ্যং, অহোভাগ্যং।'
অধন্ডানন্দকে আলমোড়া থেকে লিখছেন ন্বামীজী: 'হ্দর, হ্দরই শ্ব্দ, জয়ী হয়ে
থাকে, মন্তিত্ব নয়। প্রিথিপাত্ড়া বিদ্যোসদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব
ধ্লসমান। প্রেমেই অদিমাদি সিন্ধি, প্রেমেই ভব্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মৃত্তি।
এই তো প্রেলা, নরনারীশরীরধারী প্রভুর প্রেলা, আর বা কিছ্ম 'নেদং যদিদ
মন্পাসতে।' এই তো আরম্ভ, ঐর্পে আমরা ভারতবর্ষ, প্রথিবী ছেয়ে ফেলব
না? তবে কি প্রভুর মাহাদ্যা! লোকে দেখক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্দে লোকে
দেবত্ব পায় কিনা। এরি নাম জীবন্মনৃত্তি, যথন সমস্ত 'আমি', ন্বার্থা চলে
গিরেছে।'

वत्नत्र भरक्ष मिरत्र वार्ष्क् म् कित्न, अकम्भार, न्वाभीकि श्रभरक मौज़ाम।

कि? हार्ति**एक हार्टेट** नागन भतर।

'বাঘ।'

'বাঘ? কোথার?'

'এই তোমার চোখের সামনে। বাষের খাদ্যের ভুক্তাবশেব।'

তাঁকিরে দেখল শরং, কখানা মান্বের হাড় পড়ে আছে। পাশে গেব্রা

## কাপচ্ছের ট্রকরো।

'ব্ৰুমতে পাছ ? এক সম্যাসীকে সাৰড়ে দিয়েছে বাৰ।' ৰললে স্বামীজি। 'দিক।'

'আমাদের সে মিত্রটি কাছেকাছেই আছে।'

'থাকুক।'

'তোমার ভর করছে না?'

'আপনি থাকতে আবার কিসের ভর !'

হ্মীকেশে এসে দেহমন ঠাণ্ডা হল। এদিকে সফেনজলহাসিনী গণ্ণা, আরেকদিকে বীরসাধনার্চ হিমালয়। খ্ব ধ্যান আর প্রার্থনা লাগিয়ে দাও। ধ্যানের ম্তি দ্চেত্ত হিমালয় আর প্রার্থনার ম্তি কল্লোলকলভাষিণী জাহ্বী। কিন্তু কতদিন? শরং আবার অসুথে পড়ল।

এবারের অসন্থ আরো সাংঘাতিক। কেদার-বদরী পর্যন্ত বাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রভূ চোথ ভূলে চাইলেন না। এই তো পরীক্ষা। এই তো সাধনসংগ্রামের প্রস্তৃতি। বার্থতাই তো সিন্ধির বনিয়াদ। পরাজয়ই তো সাফল্যসোধের সভস্ত।

তবে আর কি। ফিরে চল হাতরাস। প্রমর্মিকো ভব।

হাতরাসে ফিরে এসে স্বামীদ্ধি শষ্যা নিল। সেবা যে করবে সে সৌভাগ্যও শরতের হলনা, কেননা নিচ্ছেই যে শয্যাশায়ী। উপায়?

তুমি আগের মতন হাতরাসে, আমি আগের মতন বরানগর।

ৰরানগর মঠে ফিরে এল স্বামীজি। যাবার আগে শরৎ বললে, 'বন্ধ্ব, এই বিচ্ছেদ আর কতদিন?'

করেক মাস পবে স<sub>ন</sub>স্থ হল শরং। গারে একট্ন জোব পেতেই চলল স্বামীজির কাছে, ববানগরে।

'এ কি, তুমি?'

'বিচ্ছেদ দুর্বি'বহ। এবার একেবাবে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছি। চাকরি ছেন্ডে দিরেছি।'

'সে কি, চাকরি ছেড়ে দিরেছ?'

'হাাঁ, শেকড়স**ুম্ম্ বিষবৃক্ষ তুলে ফেলেছি উপ**ড়ে। এখন রোগ হোক **শোক** হোক আব ফেববার পথ নেই, আর ছাড়ব না আপনাকে।'

সন্মানে দীক্ষিত হল শরং গঞ্জ। নাম হল স্বামী সদানন্দ।

'অনুভৃতিই হচ্ছে সার কথা।' বলছে স্বামীজি: 'হাজার বংসর গণগাস্নান কর, আর হাজার বংসর নিরামিষ খা, ওতে বাদ আত্মবিকাশেব সহারতা না হর, তবে জানবি সবৈবি বৃথা হল। আর, আচারবির্জিত হরেও কেউ বাদ আত্মদর্শন করতে পারে তবে সেই অনাচারই শ্রেণ্ঠ আচার। যে যতটা আত্মান্ভৃতি করতে পেরেছে তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শংকরও বলেছেন, নিস্তোগ্রণা পিছা বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ? অতএব মূল কথা হচ্ছে অনুভৃতি। তাই জানবি লক্ষা, মত—পথ, রাস্তা মান্ত। কাব কতটা ত্যাগ হয়েছে এইটিই জানবি

উমতির কণ্টিপাথর। কামকাণ্ডনের আসন্তি যেখানে দেখবি কর্মাত, সৈ যে মতের যে পথের লোক হোক না কেন, তার জানবি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জানবি আত্মান্ভূতির শ্বার খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শেলাক আওড়া, তব্ যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি জীবন ব্থা। এই অন্ভূতি লাভে তংপর হ, লেগে যা। শাস্মটাস্ম তো ঢের পড়লি। বল দিকি তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্মচিন্তা করে পশ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা।

বরানগরের মঠে প্রায় একবছর কাটিয়ে দিল স্বামীজি। এই একটা ৰছর তীব্রতর সাধন করল। এইবারের সাধন শৃধ্য ঈশ্বরপ্রেমের নয়, দেশপ্রেমের। দেশই ঈশ্বর। দেশের মৃত্তিই ঈশ্বরের উপাসনা।

'ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ মানুষ চাই, পশ্র নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়ন-রহিত সভ্যতা ভাঙবার জন্যেই ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন। মনে কোরোনা আমরা দরিদ্র, অর্থ জগতে শক্তি নয়, সাধ্বতাই. পবিশ্বতাই শক্তি।'

কিন্তু কলকাতার কাছে থাকাই মা-ভায়েদের দ্বঃথ দেখা। সেই দ্বঃথের প্রতিবিধানে নিজেকে উদ্যত করবার চেণ্টা করা। সেই তো আবার সেই মায়ার নাগপাশ, আবার সেই বন্ধনমোচনের সংগ্রাম।

কাশীতে প্রমদাদাসবাব্বে লিখছে ন্বামীজি . 'আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি আদর্শ মন্ষ্য চক্ষে দেখিয়াছি অথচ প্র্ণভাবে নিজে কিছ্ব করিয়া উঠিতে পারিতেছি না ইহাই অত্যন্ত কন্ট। আমার মা-ভায়েদের অবন্ধা প্রে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দ্বঃস্থা, এমন কি কখনো কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দ্বর্ণল দেখিয়া পৈত্রিক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, হাইকোর্টে মোকন্দমা করিয়া যদিও সেই পৈত্রিক বাটির অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বন্দানত হইয়াছেন, যে প্রকার মোকন্দমার দস্তুর। কখনো কখনো কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাহাদের দ্বরবন্ধা দেখিয়া রজোগ্রণের প্রাবলো অহন্ধারের বিকারন্বর্প কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘার বৃন্ধ বাধে, তাহাতেই লিখয়াছিলাম মনের অবন্থা বড়ই ভয়ন্ধর। এবার তাহাদের মোকন্দমা শেষ হইয়াছে। কিছ্বদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইতে পারি আপনি আশীবাদ কর্ন।

বিদায়! বিদায়! আবার বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি। এবার প্রথমেই বৈদ্যনাথধাম। হে ঈশ্বর, তুমি আমার সার্রাথ হও।

বাসন্দেব ঘ্রিমায়ে আছে পালভেক। দ্র্যোধন প্রথমে ঘরে ঢ্রুকল। শষ্যার শিয়রে প্রশস্ত আসন, সেখানেই সে বসল। পরে অর্জন এসে বসল পায়ের কাছে। দ্র্যোধনের ভণ্গি গর্বার্ড়, অর্জুনের বিনয়স্নিগ্ধ।

চোখ চাইল বাসন্দেব। প্রথমেই দেখল অর্জনকে। পরে দ্বর্থাধনকে। স্বাগত সম্ভাষণ করে জিগগেস করল, কেন এসেছ তোমরা?

দ্বের্যোধন বললে, 'এ য্বেশ্বে আমাকে আপনার সাহাষ্য করতে হবে। আমাদের দ্ব পক্ষের সংশ্যেই আপনার সমান সম্বন্ধ, সমান বন্ধ্বতা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমিই আগে এসেছি আপনার কাছে, স্বতরাং আমার পক্ষেই আপনি আসবেন। যে প্রথম আসে সাধ্বরা তাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। আপনি সাধ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্বতরাং সদাচার পালন কর্ন।'

'আপনি যে আগে এসেছেন তাতে সন্দেহ কি।' বললে শ্রীকৃষ্ণ। 'কিন্তু আগে আমি অর্জ্বনকে দেখেছি। স্ত্রাং আমি দ্ব পক্ষকেই সাহায্য করব। কিন্তু যেহেতু অর্জ্বন বালক তাকেই আগে আমাকে বরণ করতে হবে। বালকই অগ্রবরেণ্য, স্তরাং তারই নির্বাচনে অগ্রাধিকার।'

দ্বর্যোধন বললে, 'তাই হোক।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে সম্বোধন করে বললে, 'এক পক্ষে থাকবে এক অর্ব্যুদ গোপসৈন্য আরেক পক্ষে আমি। গোপসৈন্যরা সশস্ত্র, যুন্ধব্রত, আর আমি নিরুষ্ঠ ত্যক্তকর্ম। বলো, তুমি কাকে নেবে?'

অজ্নি বললে, 'তোমাকে নেব।'

কি নীরশ্ব মূর্থ! মনে মনে উৎফ্লে হল দুর্যোধন। নারায়ণী সেনাতেই তার জয়বর্ধন, তার যশোবর্ধন। কৃষ্ণ যখন অস্ত্র ধারণ করবেনা তখন আর ভাবনা কি। নিরস্ত্র কৃষ্ণ মানেই বিজিত অর্জুন।

দুর্যোধন চলে গেলে অর্জুনকে জিগগেস করল বাস্কুদেব, 'আমি অস্ত্রতাগে প্রতিজ্ঞাবন্ধ, এ জেনেও তুমি আমাকে নিলে কেন?'

'তৃমি আমার সারথি হবে বলে।'

'সারথি হব?'

'য্বুধ আমিই করব, তুমি শ্ব্ধ আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে। এ ছাড়া আর আমার কোনো আকাঙ্কা নেই, প্রার্থনা নেই। তুমি আমার এ অভিলাষ প্রেণ করো, আমার সার্রাথ হও।'

স্পর্ধিত প্রার্থনা। ক্ষরিয়ের পক্ষে সার্থ্য হেয় কর্ম। অর্জ্যনের কি ঔষ্ধতা, এমন অসম্ভব প্রার্থনা সে করতে পারে।

অর্জুনই তো পারবে। অর্জুন যে ভক্ত। স্পর্যিত প্রার্থনা তো একমাত্র ভক্তেরই অধিকার। ভগবানও তো একমাত্র ভক্তেরই।

'এ স্পর্ধা একমার তোমাকেই সাজে।' সহাস্যমন্থে বললে, শ্রীকৃষ, 'আমি তোমার সার্থি হব।'

ব্রিখিন্টর খ্লি কিন্তু ধ্তরাষ্ট্র মাথার হাত দিরে বসলেন। বললেন, 'ব্ল্থ না কর্ন, অগ্রভাগে তো থাকবেন। কৃষ্ণ যার অগ্রণী তাকে কে প্রতিরোধ করবে?'

আমাকে অপ্রতিরোধ্য করো। তুমি আমার সারথি হও। আমার অগ্রনারক হও।

বৈদ্যনাথধামে এসে স্বামীজি তাকালো কাশীর দিকে।

শনেতে পেল এলাহাবাদে যোগানন্দের অস্থ। কি অস্থ? বসন্ত। প্রপাঠ রওনা হল স্বামীজি। আগে রোগীসেবা পরে তীর্থসেবা। কদিনের অক্লান্ত সেবায়ত্নে জালো হয়ে উঠল যোগানন্দ।

**এখানেই কানে এল গাজীপ**্রের পওহারী বাবার কথা।

দেখা করতে গেলে পাব তাঁকে দেখতে?

কে এই পওহারী বাবা?

কাশীর কাছে এক অখ্যাত গ্রামে তার জন্ম। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে খ্রুড়ো, তিনিই তাকে প্রতিপালন করছেন। খ্রুড়ো আজীবন রহমুচারী, রামান্জ-পন্ধী। অর্থাৎ শ্বৈতবাদী। গাজীপ্রেরর মাইল দুই উত্তরে এক ট্রকরো জমি আছে. তাতেই বসবাস করেন। নিজে বৈরাগী-বাউ-ভূলে হোন, ভাইপোটা মান্ষ হোক, দিগগজ হোক, এই তার স্বংন।

ব্যাকরণ আর ন্যায় অলপ কদিনেই আয়ত্ত করল ভাইপো। ক্রমে-ক্রমে আরো সব শব্দশাস্ত্র। এমন সময় হঠাৎ একদিন খ্র্ডো চোখ ব্রুলনে। চতুর্দিক আধার দেখল ভাইপো। যেন প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল দাঁড়িয়ে, শাদা একটা ফাঁক হয়ে গেল। সমস্ত প্র্থিপত্রকে মনে হল একটা ফাঁকি, শ্র্ব্ কথার ঘোরপ্যাঁচ। য়য় উপর চিত্তের সমস্ত ভালোবাসা, সম্প্রণ নির্ভার, সে এমনি করে চলে গেলে কী অর্থ থাকে আর জীবনে। জীবনে এমন কি কিছ্ই নেই যা আমার এই শ্নাতা ভরে দিতে পারে, যা কোনোদিন শ্না হয় না, যার কোনো পরিণাম নেই, বা অপরিবর্তনীয়!

আছে। কে যেন বললে অন্তত্তল থেকে।

কোথায় সে, কী সে, পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল সে শোকার্ড য্বক।

ঘ্রতে ঘ্রতে এল সে কাথিয়াওয়াড়। গিরনার পর্বতের চ্ড়ায় বসে প্রথম ষোগসাধনার সে আস্বাদ পেল।

নেমে এসে চলল সে কাশী। সেখানে গণগাতীরে মিলল তার গ্রে। নদীর উ'চু পাড়ে এক গর্ত খ্রেড় সে সেখানে বাস করছে। দেখাদেখি পওহারীও এক গর্ড খ্রুল। আমিও তোমার মত থাকব এই ম্বিকার বিবরে।

নির্জন গ্রহাতেই যোগাভ্যাসের স্ববিধে। শব্দ নেই, চাণ্ডল্য নেই, আবহাওরার অদল-বদল নেই। মনকে বিচলিত করতে পারে মন ছাডা আর কিছ্ই নেই। আর মন কতদিন যন্দ্রণা দেবে? নিশ্চেষ্ট করে-করে তাকে নিশ্চল করে দেব। সেখানে অন্বৈতবাদ শিখল পওহারী।

তারপর ছাড়া পেরে বের্ল ভ্রমণে। চার ধাম ঘ্রের এল। ভারতবর্ষের চার-কোণে চার ধাম। উত্তরে কেদারবদরী, প্রে প্রেরী, দক্ষিণে সেতৃবন্ধ রামেশ্বর, পশ্চিমে স্বারকা। ভ্রমণের সম্পে-সম্পে সাধন। শ্রীচৈতনাের বাঙলা দেশেও কাটিরে গেল অনেকদিন। কাটিরে গেল শংকরাচার্ষের দাক্ষিণাতাে।

তারপর ফিরে এল গাজীপরে জন্মভূমিতে। সমস্ত মুখে ব্রহ্মোপলন্দির বিভা। ভূমিতে থেকে ভূমাকে যে দেখেছে তারই দ্ব'চোখে জনলতে পারে এই রক্ষণীপ।

নদীতীরে ছোট একটা গর্ত খনন করলে। তাতেই বাস করতে লাগল। অন্ততঃ মধ্যরাত্রি পর্যান্ত। মধ্যরাত্রে নদী সাঁতরে ওপারে যায়, আরেকরকম নির্ম্পানে সাধন-ভজন করে ভোর হবার আগেই ফিরে আসে। প্রেমিক-প্রভূ রামচন্দ্রের সেবা আর নিজের হাতে রেখে অতিথি সাধুদের খাওয়ানো এই তার দুই ব্রত।

নিজের খাওয়ার মধ্যে একম্বঠো নিম পাতা আর কটা লক্ষা।

তাও বন্ধ হল আন্তে-আন্তে। এখন শ্ধ্ বাতাস খেয়ে থাকে। তাই তার নাম হল পও-আহারী, বায়্ভুক।

কিন্তু কি করে দেখা হয় তার সঞ্চে? প্রায় সর্বক্ষণই সে মাটির নিচে বসে থাকে।

গ্রেয়া বসে থাকলে লোকের উপকার হবে কি করে?

লোকের উপকার করতে আমার কি মাথাবাথা? যাঁর লোক তিনি করবেন। তাছাড়া, তোমরা কি বলতে চাও শব্ধ স্থলে দেহেই উপকার সম্ভব? একটি মন আরেকটি মনকে, শতশত মনকে, সাহায্য করতে পারে সঞ্চালিত করতে পারে এ তোমরা সম্ভব বলে মানোনা?

বাল্যসথা সতীশ মুখুন্জের বাডি আছে স্বামীজি।

চিঠি লিখছে কলকাতায়, বলরাম বস্কুকে: 'পওহারী বাবার বাডি দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজি বাঙলোর মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড়-বড় ঘর, চিমনি ইত্যাদি। কাহাকেও ঢ্বিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে স্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বিসয়া বিসয়া হিম খাইয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজির সহিত দেখা হইল তো হইল, নহিলে এই পর্যান্ড।'

গোখরো সাপে কামড়েছে বাবাজিকে। সবাই ভাবল মারা গিয়েছে ব্রিষ। কয়েক ঘণ্টা পর চোখ চাইল পওহারী। কি ব্যাপার?

'পাহন দেওতা আরা। আমার প্রিরতমের নিকট থেকে দ্তর্পে এসেছিল ঐ গোখরো।'

যেমন যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজা করে তেমনি যন্ত্রে বাসন মাজে। প্রত্যেক কান্সটিই তার প্রজা। উপায়ই উপের। উপায়ই সিম্বি। যন সাধন তন সিন্বি।

'বাবাজির সহিত দেখা হওয়া বড়া মুদ্কিল, তিনি বাড়ির বাহিরে আসেন না,

ইচ্ছা হইলে স্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেন্টিত উদ্যানসমন্থিত এবং চিমনিস্বয়শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই।' আবার চিঠি লিখছে স্বামীজি : 'লোকে বলে, ভিতরে গ্রেফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন। কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চিলিয়া আসিয়াছি, আরও চেন্টা করিব। রবিবার কাশীধাম যাত্রা করিব—এখানকার বাব্রা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজি দেখিবার স্থ আমার গ্রাট্যয়াছে।'

গ্নের্কা ঘরমে গো য্যায়সা পড়া রহনা। প্রভুর দ্বারে পড়ে থাকাই আসদ কাজ। পড়ে থাকতে পারলে প্রভুর দয়া হবেই হবে। তুমি যে তোমার দ্বয়ার ধরে পড়ে থাকতে দিয়েছ এই তো তোমার অকৃপণ দয়া। আর কিছ্ব করে উঠতে না পারি পড়ে থাকতে পারব। আমার পড়ে থাকাই ধরে থাকা।

কতগর্বল লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। একটা লোক তাদের সংগ নিল। কে।থায় বাচ্ছ? ওপার। লোকগর্বলির সংগে সেও নদী পার হল। ওপারে গিয়ে দেখে আবার কতগর্বল লোক নদীর দিকে যাচ্ছে। কোথায় চলেছ? ওপার। আবার মিলল যাত্রীদল, আবার তাদের সংগ চলে গেল ওপার। তোমরা আবার কারা? আমরা ওপার চলেছি। আবার তাদের সংগ নিল। কোনটা যে আসল পার স্থির করতে না পেরে এপার ওপার করতে লাগল। তখন হঠাং নদীতীরে এক সাধ্র সংগে দেখা। লোকটা তখন তাকে গিয়ে জিগগেস করলে, মহারাজ, পার কোথার? কি করে পার পাব?

সাধ্ বললে, একধারে বসে পড়। যেখানে বসবে সেই তোমার পার।

পার কহে তো ওপার ওপার কহে তো পার। বইঠ কিনারা পাকড় রহ যো পার সোই ওপার।

### 65

আফিম আপিসের বড়বাব, গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে এসে উঠেছে স্বামীজি।
দেখব যখন মনে করেছি দেখে যাবই। পওহারী বাবার আশ্রমের কাছাকাছি
এক লেব,র বাগান। সেখানেই দিনরাত পায়চারি করে, আর থেকে থেকে বাবাজির
দরজায় গিয়ে বসে থাকে। ফিরবনা বাড়ি খাবনা ভাত-জল, লেব,র রস থেয়ে
থাকব।

বাবাজি দর্শন দিলেন। দর্শন মানে চাক্ষ্য দর্শন নয়। দরজার ওপাশ থেকে গভীর মধুর সম্ভাষণ। বলরাম বঁসনকে চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ : 'বহু ভাগ্যবলে বাবাজির সাক্ষাৎ হইরাছে। ইনি অতি মহাপর্ব্য—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাদ্তিকতার দিনে ভব্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অন্ত্তুত নিদর্শন। আমি ই'হার শরণাগত হইরাছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বাবাজির ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই দ্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপ্রন্থের আজ্ঞান্সারে দিন কয়েক এদ্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিবনা, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ই'হাদের লীলা চক্ষে না দেখিলে শান্তে বিশ্বাস প্রা হয় না।'

এমন মিণ্টি ডাক মিণ্টি কথা কোনোদিন শোনেনি স্বামীজি। 'তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?' স্বামীজি জিগগেস করল। 'দাস ক্যা জানে?'

একদিন দরজা খালে দিল পওহারী। প্রশেনর সঙ্গে উত্তরের দেখা হল। যে প্রশন সেই উত্তর।

চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'বাবাজি আচার বৈষ্ণব, যোগ ভব্তি এবং বিনয়ের মৃতি বললেই হয়। তাঁহার কুটির চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহাব মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সৃত্তুগ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিন্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন। যখনই উপবে আসেন তখনই লোকজনের সঞ্গে কথাবার্তা কহেন। কি খান কেহই জানেনা। মধ্যে একবার পাঁচবংসর একবারও গর্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে শরীর ছাড়িয়াছেন, কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। কথা অভূত্পর্ব মিন্ট কিন্তু যেন আগ্যুন বাহির হয়। আমাকে বলেন, আপান কিছুর্দিন এন্থানে থাকিয়া আমাকে কৃত্বার্থ কর্ন। এ প্রকার কখন কহেননা। আমি আশায়-আশায় আছি। আপনার ইচ্ছা থাকে পত্রপাঠ চলিয়া আস্বা। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবাব কর্মকাশুও করেন, প্রণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত হোম হয়। সে সময় গত্রে যাইবেন না নিশিচত। আপনি চলিয়া আস্বা। ই'হার সঞ্গ না হইলেও, এ প্রকার মহাপ্রের্মের জন্যে কোন কন্টই বৃথা হইবেনা।'

কোমরে বাত হয়েছে স্বামীজির। চলতে পারে না। দ্বিদন যেতে পারেনি আশ্রমে। পওহারী বাবা লোক পাঠিয়েছে, কেন আসছনা? তোমাকে না দেখে মন বড উচাটন।

এবাব একেবাবে আশ্রমের ভিতরে স্বামীজিকে টেনে আনল পওহারী। একেবাবে গ্রহার মধ্যে।

এ কি। গ্রহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পট।

'এ কে ' ভিগগেস করল স্বামীজি।

সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।'

পওহারীব উপরে শ্রন্থা আর অন্রাগ আরো বেড়ে গেল স্বামীজির। স্বামীজির আকাশ্যনা হল পওহারীর কাছ থেকে দীক্ষা নিই। অন্ততঃ তাঁর কাছ থেকে হঠবোগের কিয়াটা শিশে নিলে বে কোমরের বাত সেরে সাবে তাতে সন্দেহ নেই। 'আপনার কাছ থেকে দীকা নিতে চাই।' বললে স্বামীজি। 'আমার কাছ থেকে? তুমি?'

'হ্যাঁ, আপনার মত জানতে চাই যোগমার্গের রহস্য। দীর্ঘকাল একাসনে বসে থাকার সমাধি।'

পওহারী হাসল, বললে, 'ধ্ব ভালো কথা কিন্তু লগ্ন আস্কে।'

স্বামীজির সংকল্পের কথা শন্নতে পেল বরানগর। তারা প্রতিবাদ করে উঠল, রামকৃষ্ণভক্তের আবার গ্রের্ কে! আবার কিসের দীক্ষা!

গাজীপরে থেকে অখন্ডানন্দকে চিঠি লিখছে স্বামীজি: 'এখানে পওহারীজি নামক যে অস্তৃত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ছরের বাহির হননা—শ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা কহেন। ছরের মধ্যে এক গর্ত আছে তন্মধ্যে বাস করেন। শূনিতে পাই, ইনি মাস-মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ই'হার তিতিক্ষা বড়ই অন্ভত। আমাদের বাণ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা কেবল বদ্ধত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা জিমনাস্টিকস। এই জন্য এই অভ্ত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি-ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাব্রর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সন্দের বাংলা ঘর আছে, ঐ ঘরে থাকিব। উক্ত বাগান বাবাজির কুটিরের অতি নিকট। ঐখানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রণ্গ কতদ্ব গড়ার দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্বতারোহণসংকল্প ত্যাগ করিলাম। কোমরে দুমাস ধরিরা একটা বেদনা—বাত হইরাছে, তাহাতেও পাহাড়ে ওঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজি কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক। আমার ম্লেমন্দ্র এই যে. যেখানে যাহা কিছু, উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরানগরের অনেকে মনে করে বে গ্রেভান্তর লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া मत्न कति। कात्रम् त्रकल भारत्हे अक अवः स्थानभारत्त्र याः ও আভাসম্বর্প।

দীক্ষার দিন এবার তবে ঠিক করতে যেতে হর।

বাবাজির গ্রেহার দিকে যাবে বলে যাত্রা করেছে স্বামীজি, এ কি, পা যেন কে টেনে ধরেছে! সমস্ত শরীর ভার, পাখর হরে উঠেছে। কোমরের বাত পারে নামল নাকি?

তব্ জোর করে চলতে চাইল স্বামীজি। সাধ্য কি পায়ের শৃ, খল মৃত্ত করে।
নিশ্চরই এ এক কঠিন পরীক্ষার ফেলেছে তাকে নিরতি। এ পরীক্ষার সে নিশ্চরই
উত্তীর্ণ হবে। শরীর অপট্ন হোক কিন্তু মন সক্ষমসমর্থ। শরীরকে বন্দী করতে
পারো কিন্তু মন সমস্ত বন্ধনবেণ্টনের ওপার।

দীক্ষাব দিন ঠিক করে পাঠালেন বাবাজি।

আগের রাত্রে লেব্বাগানের ছোট ঘরটিতে একটি শাটিরার উপর শ্রের আছে বিবেকানন্দ, দেখতে পেল ঘর আলো করে কে বেন এসে দাঁড়িয়েছে।

কে? ধড়মড় করে উঠে বসল স্বামীজি।

শিশ্বর স্থিপ মার্তি। আরত প্রশাশত চোখ দার্টিতে কোমল বিষয়তা। চিনতে কি আর ভূল হয়? শাধ্ব বরানগরের মঠে নর, গাজীপারের বাবাজির গাহার নর, প্রতি খারে-ঘারে বাঁর একদিন পট পাজো হবে সেই প্রীরামকৃষ্ণ।

চোখ দ্বিট স্বামীজির চোথের উপর ফেলল সেই ম্তি । সেই চোখ দ্বিট জলভরা, স্নেহভরা, ব্যথাভরা।

দ্বৈতে মুখ ঢাকল বিবেকানন্দ। আমি কি অবিশ্বাসী, আমি কি অকৃতক্তঃ! মুৰ্তি আর নেই।

তবে কি শুধু ছায়া? শুধু একটা মনের ভেলকি?

'পওহারীজির সংশ্যে আর দেখা করিতে যাইতে পারি নাই', আবার চিঠি লিখছে বিবেকানন্দ: 'কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রতাহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উন্টা সমর্ফাল রাম। কোখায় আমি তাঁহার ন্বারে ভিখারী, এখন তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধহয় ইনি এখনও প্র্ণ হন নাই. কর্ম এবং রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গ্রুতভাব। সম্দ্র প্র্ণ হইলে কখনও বেলাবন্দ্ধ থাকিতে পারেনা, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ই'হাকে উর্ভেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি। শীঘ্রই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন। বাবাজি ছাড়েননা, আবার গগনবাব্রও ছাড়েননা। বাবাজির তিতিক্ষা অন্তুত, তাই কিছ্ব ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপ্রভৃহন্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ। অতএব আমিও প্রস্থান।

পওহারী বাবা খবর পাঠালেন, দীক্ষার দিন নতুন করে ধার্য করা হয়েছে। এবার যেন আসতে ভূল না হয় স্বামীজির।

না, এবার ঠিক যাবে। সেদিন রাতে যে ম্তি দেখেছিল ঘরের মধ্যে সে শ্র্ব্ তার চিশ্তাজ্বরজীর্ণ মনের রচনা। বাবাজির যখন এত আগ্রহ তখন একবার নেওয়া যাক তার উপলম্থির সংস্পর্শ। লোক মারফং জানিয়ে দিল তার সমর্থন। যাবে নির্ধারিত সময়ে। এবারের লক্ষ্ণ বিফল হতে দেবেনা।

কিন্তু আবার আগের রাত্রে সেই আগেকার রাত্রির মূর্তি। আবার এসে দাঁড়িয়েছেন ছলছল চোখে। মূথে সেই বিষাদমাখানো মমতা, সেই কর্ণাবিধীত বাংসলা।

তুই আমাকে ছেড়ে যাবি? আমি তোর কেউ নই?

তুমি? তুমি-ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি-ছাড়া আমি নক্ষ্যহীন দানুলোক, বায়নুহীন আকাশ, শস্যশন্না পৃথিবী, সংস্কারহীন বাকা, সলিলহীন তর্গিগণী, হতসিংহ গিরিকন্দর। তোমার কমলদলকোমল পাণিতল দাও আমার করতলে। আমাকে তুমি ছেড়োনা।

শন্ধন একরাত্তি নয়, পর-পর পাঁচ রাত্তি দেখা দিলেন ঠাকুর। দিগকেত অকত হল দীক্ষার দিন।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইবনা। আপনাতে আপনি থেকো, বেওনা মন কার্ম্বরে। যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অস্তঃপ্রে।' আবার চিঠি লিশছে স্বামীজি: 'তাঁহার জীবন্দশার তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমজ্বর করেন নাই, আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতাও কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, আতর্রাঞ্জত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমান্তেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অন্ভূত মহাপর্ব্ব বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্থামিত্বগর্ণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জাের করিয়া সকল অপহ্ত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরগ্রেণ্ঠ বন্ধ্বরের সকল মনোবাঞ্ছা প্র্ণ কর্ন।'

সবই পূর্ণ। পূর্ণের থেকে পূর্ণ চলে গেলেও পূর্ণ। গাজীপুর থেকে আবার চলে এল বারাণসী।

#### 90

कामीरा अस्त थवत राम वनताम वम् एमर त्राथए ।

শোকে ভেঙে পড়ল স্বামীজি। ঠাকুরের গ্হীডন্তদের প্রথম লাইনের একজন এই বলরাম। কত দিনের কত স্মৃতি দিয়ে শ্রীমন্ত সেই মৃতি। যার বাড়ি ছিল ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা।' যার বাড়ির অল্ল ঠাকুরের কাছেও শাংখাল্ল। ঠাকুরের রসদদারদের একজন।

প্রমদাবাব, প্রমাদ গ্নেলেন। বললেন, 'আপনি এমন একজন বৈদান্তিক, আপনার মৃত্যুশোক!'

'বলবেন না ও কথা। সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয় খুইয়ে এসেছি? চোখেব জল কি ধোঁয়া হয়ে গিয়েছে?'

বাড়ির কর্তা হয়ে দাসের মত থাকতেন, কত বড় ভক্ত এই বলরাম। অর্থ সপ্তয় করতেন সাধ্যসেবার জন্যে। ছোট একখানি শতবঞ্জি পেতে শ্বচ্ছেন, লাট্ব বললে, আপনার এত পয়সা, আপনার এই হাল কেন? বলরাম হেসে বললে, মাটির দেহ মাটিতে মিশবে, কিন্তু বিছানার পয়সা সাধ্যসেবায় লাগাব।

যার জন্যে একবার শ্রীমার উপরেও বিরম্ভ হয়েছিলেন ঠাকুর। বলরামের দ্বী কৃষ্ণভাবিনীকে ঠাকুর বলতেন, অন্টসখীর প্রধানা। তার ভারি অস্থ করেছে। মাকে ঠাকুর বললেন, একবার গিয়ে দেখে এস। কিন্তু মা কি করে যাবেন, গাড়ি কই, পালকি-ড়াল কই? ঠাকুর বললেন, 'কেন, হে'টে যাবে। আমার বলরামের সংসার ভেঙে যাচ্ছে আর তুমি কিনা গাড়ি পেলেনা বলে যাবেনা?'

না, যাচ্ছি। গাড়ি পাওয়া গিয়েছে ঠিক। পায়ে হাঁটবার দরকার নেই। এই সেই বলরাম যার বাড়িতেই ঠাকুরের প্তাস্থিভক্ষ রাখা হয়েছে। বলরাম চলে গেল কে আর তবে তা আগলাবে সষত্নে? কোথাও কি একট্রকরো জমি পাওয়া যাবেনা যেখানে সেই অস্থিভস্মের সমাধি হতে পারে?'

কলকাতায় ফিরে এল স্বামীজি। কাশীতে প্রমদা দাসকে চিঠি লিখলে:

'ষাঁহার জন্মে আমাদের বাণ্গালীকুল পাবিত্র ও বংগভূমি পবিত্র হইয়াছে—বিনি এই পাশ্চান্তা বাকছটায় মোহিত ভারতবাসীর প্নর্ম্থারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী ইউনিভার্সিটি-মেন হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বংগদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোনো স্মরণচিন্থ হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে? স্বরেশচন্দ্র কিয়ে এবং বলরাম বস্ব নামক রামকৃষ্ণের দ্বই গ্রুম্থ শিষ্যের নিতানত ইচ্ছা ছিল যে গুণগাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং স্বরেশবাব্ তজ্জন্য এক হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু স্কশ্বরের গড়ে অভিপ্রায়ে তিনি কল্যরান্তে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদিও অস্থি লইয়া কোথায় যায় কিছ্ই স্থিরতা নাই। (বংগদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন) তাহারা সহ্যাসী, তাহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাদিগের এই দাস ম্মানিতক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান রামকৃক্ষের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গংগাতীরে একট্ব স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদার্গ হইতেছে।'

ঠাকুরের আরেকজন রসদদার এই স্বরেন বা স্বরেশ মিত্রির। ঠাকুরের কাশীপ্রের বাড়ির ভাড়, য্রিগয়েছে, যার টাকাতেই বরানগর মঠের স্ত্রপত। শ্ব্র তাই নয় যার হাতেই ঠাকুরের জন্মোংসবের প্রবর্তন। ঠাকুরের ভন্তদের জন্যে বায় করতে না পারলেই যার অভিমানের পর্বত।

'মশাই, আমাদের আর কেন যক্ত্রণা দিচ্ছেন?' সেদিন ঠাকুরকে বললে স্বরেন মিকির।

ঠাকুর তো অবাক।

'মশাই, আমরা পাপী এ কে না জানে। কিন্তু আপনার সংস্পর্শে এসে আমাদেব কী উন্নতি হল? আমরা কোন ছাই সাধ্য হলাম!'

ठाकत शमट लागलन।

আমরা আপনার মত মহাপ্রব্ধের কাছে সর্বদা আসছি, হরি বলে নৃত্য করছি, ভাবে গদগদ হচ্ছি, লোকে ভাবছে খ্ব সাধ্য হয়েছি আমরা, কিল্তু যদি হৃদয়কে জিগগেস করা যায় সে বলবে এক বিন্দৃত্ত সাধ্র বাতাস পাইনি। যে সব অসৎ সংস্কার ছিল সব ঠিক-ঠিক বজায় আছে। এ আমাদের কি দশা! বরং, লাভের মধা, শঠতা শিখলাম। আগে এমন করে কাঁদতে পাবতাম না, এখন বেশ কাঁদছি।'

'তোমাকে কাঁদতে কে বলেছে, তুমি আনন্দে থাকো।'

'আনন্দে থাকব?'

হাা, আনন্দে থাকো। তোমাকে সাধ্য সাজতে হবেনা। তোমার আনন্দই

## তোমাকে সাধ, করবে।'

'আনন্দে থাকবার উপার কি?'

'এক উপায়। শৃষ্ধ্ মা-মা বলো, মাকে ডাকো। ষেখানে খ্রিশ সেখানে ষাও, শৃষ্ধ আনন্দময়ী মাকে সংগ্য নিয়ে যাও।'

সনুরেশ আরেক দিন এসেছে ঠাকুরের কাছে। মনে সন্থ নেই।
'কি হল?' জিগগৈস করলেন ঠাকুর।
'কিছ্বই হচ্ছেনা। না জপ না ধ্যান না কিছ্ব।'
'কি করো তবে?'
'মা-মা বলতে বলতে খ্মিয়ে পড়ি।'
'বেশ, তা হলেই হল।'
সেই সহজ পথের পম্বী স্করেশ মিত্তিরও চলে গেল।

'রাখালকে বলবে, লোকে বা হয় বলকে গে। লোক না পোক! শশী মহারাভাকে লিখছে স্বামীজি: 'শা্ব্ তোমাদের ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে। আর কখনো কপটতার দিক মাড়াবে না। অনুষ্ঠানী পৌরাণিক হিন্দ্ আমি কোন কালে, বা আচারী হিন্দ্ আমি কোন কালে? আই ডু নট পোজ য়্যাজ ওয়ান। বাঙ্গালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল. তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছ্ করতে পারলেনা, আবার লম্বা কথা! রাম! রাম! আহার গেণ্ডিগ্র্গালি, পান প্রকুরজল ভোজনপাত্র ছেণ্ডা কলাপাতা, শয্যা ভিজে মাটির মেঝে, মুখে যত জাের! ওদেব মতামতে কি আসে বায়? তোরা আপনার কাজ করে যা। মান্বের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দ্যাখ।'

বরানগর মঠে দুখাস কাটিয়ে স্বামীজি ঠিক করল আবার নির্দ্দেশ হব। এবার আর ফিরবনা। চলে বাব হিমালয়।

অখণ্ডানন্দ সদ্য ফিরেছে কাশ্মীর থেকে। তার কাছে যত রাজ্যের রোমহর্ষ গল্প শানুনছে স্বামীজি। কাশ্মীরের কথা, তিব্বতের কথা, কেদারবদরীর কথা। এবার তবে চলো হিমালয়—মৌন, ধ্যান ও যোগের লীলালোকে।

মঠের খরচ না হয় এখন গিরিশ ঘোষ চালাচ্ছে, কিন্তু হিমালয়ে যাবার ভাড়া কোথায়?

সারদানন্দ তথন আলমোড়ার, তাকে চিঠি লিখছে স্বামীজি।

'আমি শীন্তই, অর্থাৎ ভাড়ার টাকা যোগাড় হলেই আলমোড়া যাইবার সঞ্চলপ করিয়াছি। সেখান হইতে গণগাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক প্থানে গিয়া : দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা। গণগাধর, অঞ্চলনন্দ আমার সংগ্যে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শৃথ্ এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি। এবার আর পশুহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে দ্রুট করিয়া দেয়। এবার একেবারে উপরে বাইতেছি। তোমাদের ঘোরা যথেন্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি

এ পর্যান্ত একমাঁত যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল তোমরা সেইটিই কর নাই। অর্থাৎ, কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। মূর্যা ভবঘ্রের হইও না, বীরের মত অগ্রসর হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সঞ্জে যুন্ধ করিতে অগ্রসর হও।

খ্ৰুড়িতে আছেন তখন শ্ৰীমা, দেখা করতে গেল স্বামীজি। বললে, 'মা, আমি চলল্ম।'

मा हमत्क छेठेत्नन : 'काथाय ?'

'হিমালয়ে। তুঙ্গতম তীরতম তপস্যায়। মাগো, আমি আর ফিরব না।' 'সে কি? ফিরবে বৈকি। আমি যে পথ চেয়ে থাকব।'

'না মা, এবার মহন্তম জ্ঞান পরিপ্র্ণিতম উপলব্ধির জন্যে চলৈছি। ষতক্ষণ তা না পাই, কি হবে ফিরে এসে? এমনটি হওয়া চাই যেন যাকেই স্পর্শ করব সে-ই ম্হুতে নবীনতরো মান্য হয়ে উঠবে। নিজে যদি স্পর্শমণি হতে না পারি তাহলেই তো প্রমাণ হল ঈশ্বর আমাকে স্পর্শ করেননি। সেই পরাজ্ঞয় মানব না কিছুতেই। কিন্তু কতদিনে সফল হব তা কে বলবে।'

স্নেহকর্ণ চোথে স্বামীজিকে দেখতে লাগলেন শ্রীমা। এই তাঁব সেই নরেন।

দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর তাকে রেখে দিতে চাইতেন আর অর্মান খবর পাঠাতেন মাকে, ওগো নরেন এসেছে। মোটা মোটা কবে রুটি বানাও আর খ্ব ঘন করে ছোলার দাল। দেখো যেন রুগীর পথ্য কোরো না।

নাখাল ঠাকুরের ছেলে কিল্ডু নবেন মায়ের ছেলে। সপ্তর্মিলোক থেকে নেমে এসেছে।

বৈদিন দেহ ছাড়বেন, বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর, মাকে আর লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতেই ঠাকুর বললেন, 'এসেছ? দেখ আমি যেন কোথায় যাচ্ছি, জলের ভেতর দিয়ে—অনেক অনেক দূর।'

শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। তবে বৃত্তির ঠাকুর আর থাকবেন না

'কাঁদছ কেন' তোমার ভাবনা কি' কাছে দাঁডানো নবেনেব দিকে ইণ্সিত কথলেন ঠাকুর 'তোমার তো নবেনই আছে।'

আমার তো নবেনই আছে।

সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি বাবা। সর্বতপস্যায় সিন্ধ হও। ফিবে এস মার আঁচলে। ধুলো মুঠো ধরে সোনা মুঠো কবে দাও।

03

এত জায়গা থাকতে এল কিনা ভাগলপরে।
কলকাতা থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছি তার কাঁকর-পাথরের শ্বক্ষতা থেকে
১

এই অনেক শান্তি। স্তৰ্থ প্রান্তর মৃত্ত আকাশ উধাও-ধাওয়া হাওয়া—আর কি চাই। আর, নতুন জায়গা দেখার আনন্দ। নতুন জায়গা দেখার চেয়েও বেশি সৃত্থ নতুন মানুষ দেখা।

একটা মান্বের হ্দয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো একটা সম্দ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়ানো। একটা মান্বের হ্দয় জয় করা মানে একটা সামাজ্য ল্ট করে নেওয়া। কুমার নিত্যানন্দ সিংহের বাড়িতে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে তার গৃহশিক্ষক

মন্মথনাথ চৌধর্রের বাড়ি।

দুপ্রের খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে মন্মথ আর তার বন্ধ্ব দানাপ্রের উকিল মথ্রা সিং, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দ এসে হাজির। পরনে ছেব্টাখোঁড়া গের্য়া, হাতে দণ্ড-কমণ্ডল্ব। যেমন শহরে-বাজারে সাধ্ব দেখা বায় তেমনি। এমনি মনে হল মন্মথর। বসতে বললে বটে কিন্তু আর যেন কথা কইবার উপযুক্ত নয়। ইংরিজি একটা বই খুলে তাতেই ভূবে গেল।

স্বামীজিই কথা কইল। জিগগেস করল, 'ওটা কি পড়ছেন?'

লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়। পেট-ভিখারী সাধ্র, কু'জোর কিনা চিং হয়ে শুতে চাওয়া। গম্ভীরমুখে মন্মথ বললে, 'গোতম বুম্ধ সম্বন্ধে একটা বই।'

সপ্রতিভের মত স্বামীজি বললে, 'ইংরিজি?'

প্রশ্নের ধরনে বৃথি অবাক হল মন্মথ। জিগগেস করলে, 'আপনি ইংরিজি জানেন ?' 'ষংসামান্য।'

'গোতম বৃদ্ধের নাম শ্বনেছেন?'

'একট্র-আধট্র। আপনারই মত।'

একেবারে আকাট বলে মনে হচ্ছেনা। দেখা যাক না একট্ব আলাপ করে। মন্মথ বৌশ্বধর্মের কথা পাড়ল। তর্ক তুলল।

ওরে বাবা, এ যে প্রকাশ্ড পশ্ডিত। সমন্দ্রের কাছে গেড়ে-ডোবা এমনি মন্মথর মনে হল নিজেকে। মথুরা সিংও বসল খাড়া হয়ে।

কথা উঠল, ভিক্ষ্ম কে?

যে সর্বপ্র সংযত, চোথে কানে ঘাণে জিহনায়, কায়ে মনে বাক্যে, সেই ভিক্ষন। তার হাত কাউকে প্রহার করতে উদ্যত হয়না, তার পা বিচার-বিবেচনা করে ধীর-দিথর থাকে। মিথ্যাবাক্যে অন্যের মনে দর্বখ দেয়না, মিত ঋত ও হিতকথায় যে অন্যের উপকার সাধন করে। যে একচারী সতত সন্তুষ্ট ধ্যানপরায়ণ সেই সদানন্দময় অহৎ প্রের্যই ভিক্ষন।

কে এ সাধ্! আপনারা আমার এখানে থাকবেন?

কেন থাকবনা? থাকবার জন্যেই তো এসেছি।

একদিন যোগসাধনের কথা উঠল। এ বিষয়েও পারংগম স্বামীজি। দয়ানন্দ স্বামীর কাছ থেকে যোগসম্বন্ধে কিছ্-কিছ্ শ্নেছিল মন্মথ, দেখল তার সংগ হ্বহ্ মিলে ষাচ্ছে। শ্ব্ তাই নয়, এমন সব কথা বলছে যা আগে শোনেনি কোনোদিন। ৰাতশ্নাদেশস্থিত দীপ ষেমন নিষ্কম্প থাকে মনকে তেমনি বিনিশ্চল করো। ঈশ্বরকে পাবার সহজ উপায় কি?

সাধ্যশগ। যোগ, সাংখ্য-বিবেক, আহংসা, জ্বপ, কৃচ্ছ্য, সংন্যাস, ইন্টাপ্র্ড, দান, ব্রত, যজ্ঞ, মন্ত্র, তীর্থ, যম-নিয়ম এগর্মাল কেউই ঈশ্বরকে বশীভূত করতে পারেনা, সর্বসংগনাশক সাধ্যশগ যেমন পারে।

আর লোকহিতকর কর্ম করো। যে পর্যন্ত সর্বভূতে ব্রহমভাব না জন্মার সে পর্যন্ত সর্বভূতকে ব্রহমুজ্ঞানে কায়মনোবাক্যে সেবা করো। জীব আর কিছ**্ন নর,** শিবেরই নামান্তর, আকারান্তর। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করো।

হাতা ব্রহা হবি ব্রহা অন্নি ব্রহা, হোতা ব্রহা, এমনি কর্মমান্টে ব্রহা যার দৃষ্টি সেই ব্রহাকে লাভ করে।

সংস্কৃতও বেশ জানা আছে মনে হচ্ছে। উপনিষদ পড়তে পারেন? একট্র-আধট্র।

একট্ম শোনাবেন পড়ে?

শোনাচ্ছি। না, না, বই আনবার দরকার নেই। এর্মানতেই মনে আছে কিছু ।

আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি। মন্মথ আর মথ্বা তো নিস্পন্দ! কি না জানে এই সাধ্ব! ইংরিজি, সংস্কৃত, সমস্ত যোগশাস্ত্র। তারপর উপনিষংরাশি।

বেদান্তের অনুবন্ধ চারটি। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন। ব্যবিয়ে দিন।

প্রমাতা মানে অধিকারী। প্রমাণ মানে সম্বন্ধ। প্রমেয় মানে বিষয়। প্রয়োজন মানে ফল। ক্ষ্মার্থত ব্যক্তি সামনে অল্ল দেখলে কি করে? অল্ল ভক্ষণ করে। ভক্ষণ কেন করে, করলে কি হয়? ক্ষ্মান্ত্রবৃত্তি হয়, প্রভিত্তি হয়। এখানে ক্ষ্মার্থত ব্যক্তি প্রমাতা। অল্ল প্রমেয়। অল্লদর্শন ও অল্লভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষ্মান্ত্রবৃত্তি, তৃতিপ্রিলাভ প্রয়োজন। তেমনি বেদান্তের প্রমাতা জীব, প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়াজন অন্থান্তি, পরমানন্দলাভ।

আপনি আমার এখানে থাকুন। আতিথেয়তায় উচ্ছবিসত হয়ে উঠল মন্মথ। সাত-সাতদিন থেকে গেল স্বামীজী।

একদিন নিজের মনে গ্নগন্ন করে স্বর ভাঁজছে স্বামীজি, শ্নতে পেরে গ্রারত হয়ে উঠল মন্মথ। জিগগেস করল, 'আপনি গান জানেন?'

একট্ৰ-আধট্ৰ।

একটা ধরনে না। সবাই মিলে পিডাপিডি করতে লাগল স্বামীজিকে।

স্বামীজি গান ধরল। যেমন জ্ঞানে তেমনি গানে। উন্মেষনিমেষশ্ন্য হরে শুনতে লাগল সকলে।

ভালো জিনিস আরো অনেকে শনেক। আমার যা আনন্দ তা সকলেব মধ্যে সন্দাবিক হোক। মন্মথ পরের দিন বাজিতে গানেব আসর বসাল। অনেক ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়ের নিমন্ত্রণ হল। বিদম্ধ সমাজ ভেঙে পড়ল বাড়িতে।

রাত নটা-দশটার মধ্যে আসর উঠে যাবার কথা, কিন্তু স্বামীজি একাই গেয়ে চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। কার্ জারগা ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। ক্ষ্মাতৃষ্ণা সবাই ভূলে গিয়েছে, ভূলে গিয়েছে বাড়ি-ঘরের কথা। কার্ খেয়াল নেই এখন কটা রাত। সময়ও যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গান শ্নে।

আরো চাই। আরো শ্বনব। একটার পর একটা গেয়েই চলেছে স্বামীজি। অবসাদ নেই। অন্যমনস্কতা নেই। কণ্ঠস্বরে নেই এতটাকু ক্লান্তি বা অনানন্দ।

কৈলাসবাব, সখ্গত করছিল। তার আঙ্কল কাঠ হয়ে গেল, ব্যথা করে উঠল। তব্ব থামছে না স্বামীজি। মীলিতনয়নে তন্ময় হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

সবাই ব্ৰুলে এ ঐশী শক্তি ছাড়া কিছ, নয়।

পরের দিন সবাই আবার ভিড় করল মন্মথর বাড়িতে। আবার শনেব। আবার শোনান।

স্বামীজি রাজি হল না। আর একবার যখন 'না' বলে দিয়েছে তখন লক্ষ উপরোধেও টলবে না স্বামীজি।

একদিন মন্মথ বললে, 'চল্বন ভাগলপ্রেরের বড়লোকদের সংখ্য আপনার পবিচয় করিয়ে দিই। হে'টে যেতে হবে না, আমার গাড়িতে করেই যাবেন।'

'বড়লোক!' স্বামীজি গশ্ভীরস্বরে বললে, 'বড়লোকের দ্বয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো সম্যাসীর ধর্ম নয়।'

মন্মথর ভারি সাধ বাকি জীবন বৃন্দাবনে কাটায় আর সেখানে সাধন ভজন করে। স্বামীজিকে বললে সেই মনের কথা। চল্বন বৃন্দাবনে যাই। গোবিন্দের মন্দিরে তিনশো করে টাকা জমা দিলে, আর কিছ্ব ভাবনা নেই, বাকি জীবন নিয়মিত প্রসাদ পেয়ে যাব। খাবার ভাবনাই তো ভাবনা। যখন সে ভাবনা আর থাকবে না তখন মহানন্দে নাম সাধন করব দ্বৈজনে।

'ও-সাধন আমার জন্যে নয়।' বললে স্বামীজি : 'স্থির হয়ে বসবার জন্যে আমি আসিনি।'

একদিন ঘরে বসে কাজ করছে মন্মথ, না বলে কয়ে চলে গেল স্বামীজি। মনুখোমনুখি বিদায় নিতে গেলে যাওয়া হত না, মন্মথ দনু'হাত মেলে পথ আটকাতে চুপিচুপি চলে যাওয়াই বনুম্পিমানের কাজ।

শ্বধ্ব ব্রন্থিমানের কাজ? নিবাসক্ত সর্বপাপবিমন্ত সন্ন্যাসীর কাজ।

এ কি, স্বামীজি কোথায়? কেউ কিছ্ব বলতে পারছেনা, সবাই একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তার গ্রের্ভাই বা কোথায়? সেও বেপাত্তা।

ভেবেছিল্ম ধরে রাখতে পারব। ভেবেছিল্ম অন্তত জানতে দেবে তার পথেব ঠিকানা। তুমি কে না কে মন্মথ, তুমি তাকে বাঁধবে। তার ইচ্ছার্শন্তিব কাছে তোমাব ইচ্ছার্শন্তি!

তব্ কিসের টানে কে জানে মন্মথ বেরিয়ে পড়ল। একবার যেন শ্নেছিল স্বামীজি বদরিকাশ্রমে যাবে। চলো তবে সেই বদরিকাশ্রম।

<mark>দ্রেনে চেপে বসল মন্মথ। আলুমো</mark>ডা পর্যন্ত **এল। আল**মোডায় এসে শ্নলে ১৩২

## স্বামীজি আরো উত্তরে চলে গিয়েছে।

কেন কে জানে আর এগোতে ইচ্ছা হল না। ঘরে ফিরে এল ঘরের ছেলে। অথস্ডানন্দ বললে স্বামীজিকে, চলো বৈদ্যনাথধাম বাওয়া যাক।

বৈদ্যনাথধামে রাজনারায়ণ বস্ত্র সঞ্চে দেখা। এত বড় একটা লোক, বা, দেখা করে যাব বইকি। কিন্তু, খবরদার, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না যে আমি ইংরিজি জানি। অখন্ডানন্দকে স্বামীজি হুনসিয়ার করে দিল। আমরা অশিক্ষিত সাধারণ সাধ্যমান্ত এই সবাই মনে কর্ক।

রাজনারায়ণবাব্ব তাই এদের সশ্গে বাঙলাতেই আলাপ চালালেন। কিন্তু বাঙলাই বা এরা কি সন্দর যে বলে! যেমন কথার ছটা তেমনি বলবার তেজ। আর ইংরিজ জানেনা বলে ইংরিজির বাঙলা প্রতিশব্দ গঠনের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! যে সব তর্ক উঠেছে তাতে বেটপকা ইংরিজি শব্দ এসে পড়াই দস্তুর। তাই রাজনারায়ণবাব্বরও হয়েছে মর্নিকল। প্রায় প্রতিবাক্যে হোঁচট খেতে হচ্ছে। সামলে নিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে বাঙলা শব্দ জনুড়ে দিচ্ছেন। ইংরিজি জানেনা অথচ ছোকরা সাধ্বদের তর্কের ভিগাটি তো বেশ ধারালো।

কি কথার সঙ্গে রাজনারায়ণবাব্ ইংরিজি 'ম্লাস' কথাটা বলে ফেললেন। বলে ফেলেই ব্ঝলেন, ভূল হয়ে গিয়েছে, কথাটার মানে তো ব্ঝবেনা সাধ্রা। তখন কি করেন, নিজের একটা আঙ্বলের উপর আরেকটা আঙ্বল রেখে যোগচিন্থের সঙ্কেত করলেন। ব্যাপারটা তখন সাধ্বদের কাছে বোধগম্য হল।

দেওঘরে একদিন থেকে কাশী। কাশীতে দ্ব'দিন থেকে অষোধ্যা। যাবার আগে প্রমদাদাসকে বলে গেল . 'এরপর যখন আসব দেখবেন একটা বোমা হয়ে ফেটে পডেছি। আর সমস্ত দেশ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।'

অযোধ্যা থেকে নৈনিতাল।

নৈনিতালে রামপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে উঠল। কদিন থাকব? যতদিন পথ আবার না টানে। চোখে এসে না পড়ে দূরে পাহাড়ের হাতছানি।

চলো যাই বদরিকার পথে। দিন পনেরো পরেই আবার যাগ্রা করল দহ্'জনে। নরেন আর গুণুগাধর।

যাকে বলে নিট্রট নিঃসম্বল, চলেছে দ্ব'জনে পায়ে হে'টে। একটা পাই-পয়সারও মৃখ দেখবার আশা নেই কোথাও। তব্ চলো এগিয়ে। পাহাড় ডেকেছে। অরণ্য ডেকেছে। ডেকেছে জীবনের স্ববিশাল নিস্তব্ধতা।

তিন দিন অবিশ্রাম পায়ে হে°টে রাত্রে থামল এক ঝর্নার ধারে। একটা বটগাছের নিচে। সেখানে ধ্যানে বসল স্বামীজি।

অসামান্য অনুভূতি হল। অনুভূতি হল আকীটপতশাপিপীলক সমস্তই ব্রহা। অনুভূতিই প্রমাণ। সত্যের মত প্রমাণিত বলে অনুভূব করল ব্রহাই একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহা স্বগত ভেদ নেই। গাছে যেমন শাখা শিকড ফুল পল্লবাদি আছে, ব্রহা তেমন নেই। ব্রহা নিরবয়ব, স্কুতরাং তার অংশ বলে কিছ্ নেই। স্বজাতীয় ভেদও নেই। এক আম গাছের সংশা আরেক আম গাছের স্বজাতীয় ভেদ আছে, ব্রহা সেরকম

নেই। অহং অনেক কিন্তু আত্মা এক। বিজাতীয় ভেদও নেই। একটা গাছের সণ্গে একটা শিলার ভেদ আছে, রহেন্ন সেরকম নেই। রহন্ন ছাড়া যেমন অন্য আত্মা নেই, তেমনি অন্য জড় পদার্থও নেই।

অতএব কি দেখলাম? দেখলাম চেতন জীব বা জড়জগৎ কিছন্ই নেই, একমাত্র বহুনু বিদামান।

রহা অনাদি। নিরতিশয়। অস্তিও বলতে পারোনা, নাস্তিও বলতে পারোনা। সব দিকেই তাঁর হস্ত-পদ, অক্ষিশিরোমাখ, সর্বাচ্চ কান পেতে আছেন, সব কিছ্ তাঁর আছেদেনে। ইন্দ্রিয় নেই, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করেন। চোখ নেই দেখেন. পা নেই চলেন, হাত নেই ধরেন। অসঙ্গ হয়েও সর্বাধার। নির্গৃণ হয়েও গ্লেভারা। অস্তর-বাহির সব তিনি। স্থাবর-জঙ্গম সব তিনি। যে ব্রুতে চায়না তার তিনি দরে। যে ব্রুতে চায় তার তিনি সামিহিত। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক। তিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে।

আলমোড়া পর্যন্তও বৃথি পেশছনুনো হলনা। তার আগেই, একটা জগালের ধার দিয়ে যাচ্ছে, খিদের কন্টে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। এইখানেই বৃথি শেষশয্যা নিতে হয়। সন্ন্যাসের চমংকার পরিণাম! লোকে বলবে, রোগে নয় বাঘে নয়. মাত্র খিদের তাড়নায় দেহ ছেড়েছে সন্ন্যাসী। এ আমি কি করে সইব? ঈশ্বর, শক্তি দাও, হাত ধরে তোলো এই মিয়মাণকে।

ম্ছিতের মত শ্রের পড়ল স্বামীজি। পাশে গণগাধর বসে। সর্বাণ্য শিথিল. বিষাদদ্বর্বল। কোথায় যাবে, কি চাইবে, কেউ বলবার নেই। চার্রাদকে ঘনবনের শাহ্বতা।

কে একজন কাছে এসে দাঁড়াল। এ জম্পলে মান্য আছে?

'কে?' স্বামীজি চোখ চাইল।

'এই জ্ঞালের মধ্যে একটা কবর আছে, আমি তার পাহারাদার।'

'থাকো কোথায়?'

'কবরেরই এক ধারে, আমার কু'ড়েঘরে।'

'আমাদের কিছু খেতে দিতে পারো?'

'পারি।'

একটা শশা নিয়ে এল। খাদ্য আর পানীয় একসঙ্গে। একসঙ্গে মান্ব্যের ক্রেহ জার ঈশ্বরের কর্ণা।

দুই বন্ধ্বতে খেল তৃতিত করে। আবার পথ চলল।

আলমোড়ার অন্বাদত্তের বাগানবাড়িতে সাধ্সন্তদের থাকবার জারগা আছে ল জানা ছিল গণগাধরের। সেইখানে গিয়েই দ্ব'জনে উঠল। খবর পেল বৈকুণ্ঠ সান্যাল জার শরং মহারাজ আগে থেকেই এখানে আছে, বদ্রীশা থ্লঘোড়িয়ার বাড়িত। তাদের একটা খবর দাও।

বদ্দীশা নিজে এল স্বাম্নীজিকে নিয়ে যেতে। বদ্দীশার প্রীতি-ভক্তির তুলনা হয়না।

তিন সম্যাসী ও এক গৃহী একত্র হল। বিবেকানন্দ, অখন্ডানন্দ, সারদানন্দ, আর বৈকুণ্ঠ সান্যাল। কিন্তু শান্তি মিলল না। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল স্বামীজির ছোট বোন আত্মহত্যা করে মারা গেছে।

বাণবিন্দ পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল স্বামীজি। এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দেখতে পেল ভারতীয় নারীদের অসহায়তার ছবি। কোনো দেশই শক্তিশালী হতে পারেনা যদি সে তার স্বীজাতিকে দুর্বল করে রাখে। কোনো গৃহই স্বর্গ হতে পারেনা যদি সেখানে স্বী শ্রীর্পে না বিরাজ করে। আমাদের দেশ এত অধম কেন, এত অধ্যপতিত কেন? শক্তির্পিণী স্বীজাতির আমরা অবমাননা করেছি বলে। যে গৃহে নারীরা প্জা পায় সেই গৃহেই দেবতারা সানন্দে বসবাস করেন। ষত্ত নার্যস্তু প্জান্তে রমন্তে তত্ত দেবতাঃ। ..

তাই সারদার্মাণকে প্রেলা করলেন রামকৃষ্ণ। তাই তাঁর ব্রাহমুণী ভৈরবীকে স্ত্রীগ্রুর্-গ্রহণ। তাই তাঁর মাতৃভাব প্রচার।

স্মীজাতির অভ্যুখান না হলে জগতের অভ্যুখান নেই।

সিস্টার নিবেদিতাকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'প্রিয় মিস নোবল, ভারতের জন্য, বিশেষত নারীসমাজের জন্য প্রেবের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছেনা, তাই অন্যজাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্তা, অসীম প্রীতি, দঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীর্পে গঠন করেছে।

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘানি। এদেশের দৃঃখ কুসংস্কার দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পারোনা। এদেশে এলে তুমি দেখতে পাবে তোমার চারপাশে অর্ধ-উলগ্য নরনারীর বাহিনী—তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে কি বিকট ধারণা! তারা ভয়ে শেবতাগ্যদের এড়িয়ে চলে, আর শেবতাগ্যরাও তাদের প্রবল ভাবে ঘৃণা করে। তারপর তুমি যদি আস শেবতাগ্যের দল তোমাকে পাগল ঠাওরাবে আর তোমার সমস্ত গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া, তুমি জানো, এদেশের জলবায়্ও গ্রীষ্মপ্রধান, সাধারণ শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মত। শহরের বাইরে কোখাও ইউরোপীয় স্বুখ্বাচ্ছন্দা পাবার উপায় নেই। সর্বহ্রই শ্বুক্তা ও বিমুখ্তা। তব্, এ সব সত্বেও তুমি যদি কমে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে আমি তোমাকে শত শত বার স্বাগত সম্ভাবণ জানাচ্ছ। অনার যেমন, তেমনি এখানেও আমি কেউ নই, তব্ আমার যেটনুকু সাধ্য সেটনুকু দিয়েই তোমাকে আমি সাহাষ্য করব।

আলমোড়ায় আর মন টিকলনা, বেরিয়ে পড়ল স্বামীজি। বেরিয়ে পড়ল গাড়োয়ালের পথে। সংগী সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ আর বৈকুপ্ট। অন্তর জনুড়ে দ্বই কামা—এক, বোনের জনা, আরেক ঈশ্বরের জনা। শেষের কামাই টেনে নিয়ে যাচ্ছে পর্বতের নিঃসংগতায়, তার ধ্যানমণ্ন গাম্ভীর্যে। এই শেষের কামাতেই ডুবে যাবে আন্য আর্তি।

যত যাত্রা তত বাধা। যাঁর মোচন তাঁরই আবার অবরোধ। এক হাড়ে টানেন.

আরেক হাতে আটকান। এক চোখে প্রশ্রয় আরেক চোখে নিষেধ।

অসংস্থ হয়ে পড়ল অখন্ডানন্দ। কর্ণপ্রয়াগে এসে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল তার ভালো হবার আশায়। সে যদি বা ভালো হল, বাধা এল আরেক মর্তিতে। দর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ওদিকে, তাই কেদারবদরীর পথ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

পথ যদি বা খুলল দেখা দিল আরেক বাধা। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বৈরিয়েছে, স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দের দ্বজনেরই জবর এল একসণ্ডো। পথের পাশে একটা চটিতে আশ্রয় নিল।

'কেমন আছ হে গণগাধর?'

'চমংকার? তুমি?'

'তোমারই মতন।'

'তবে আর শুরে কেন?'

'ना, ওঠো, চলো, বেরিয়ে পড়ি। জয়ধনজার চূড়া ঐ দেখা যাচ্ছে।'

ভালো করে না সারতেই বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে শ্ব্ধ্ব বিরাটের লিপি লেখা। বিরাট আতৎক বিরাট প্রশান্তি। বিরাট আহ্বান বিরাট সতস্থতা।

র্দ্ধসাগে এসে পেশছল। সেখানে এক বাঙালি সাধ্র সঙগে দেখা। নাম কি আপনার? প্রণানন্দ। কবে বেরিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে? কেউ জানে না। মৌনের শিলালিপিতে কোথাও এতট্কু ইতিহাসের ইঙ্গিত লেখা নেই। সেই প্রণানন্দের ষজ্ঞে লোকনেত্রের অলক্ষ্যে কত নামগোত্রহীন প্রণানন্দ আত্মাহ্রতি দিয়েছে কে জানে! তোমাকে এগ্রতে বলেছেন তুমি এগোও। আমাকে পথের পাশে বসে থাকতে বলেছেন আমি বসে থাকি।

একটা ধর্ম শালায় এসে উঠল সকলে। স্বামীজি আর অখণ্ডানন্দের আবার জনর এল। এবার আর শক্তি রইলনা যে উঠে বসে। উপায়? এখানে তো একটা কোনো ডান্তারও নেই। বৈকুণ্ঠ আরু শরং চোখে অন্ধকার দেখল।

সরকারী সদর আমিন কাছেই কোথাও তাঁব্ ফেলেছে তার সংগে দেখা করল দ্ব'জনে। কবরেজি টোটকা কিছ্ব দিতে পারি, দেখো, তাতেই আরাম হবে। আরাম কিণ্ডিং হল বটে কিন্তু জবর আর যায় না। ন মাইল দ্বে শ্রীনগর, ডান্ডি করে ওঁদের নিয়ে যাও ওখানে। খরচ? যা লাগে আমি দেব। দাঁড়াও, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিছি।

সরকারী সদর আমিন, বদ্রীদত্ত যোশী, সব ব্যবস্থা করে দিল। বৈকুণ্ঠ আর সারদানন্দ চলল পায়ে হে°টে, ডাণ্ডিতে অখণ্ডানন্দ আর স্বামীজি।

শ্রীনগরে অলকানন্দার ধারে একটি কুটির পেয়েছে সকলে। নদী আর পর্বত, কি জাদ্দুস্পর্শে কে জানে, জারটাকু মাছে নিল গা থেকে। ধীরে ধীরে ফিরে এল স্বাস্থ্যের দিশিত, শক্তির উৎসাহ। এখানেই থাকব। স্বামীজি বললে প্রফাল্ল কণ্ঠে।

চলবে কি করে?

কি করে? হাসল স্বামীজি। তিনি মধ্ আমরা মধ্কর। আমাদের তাই মাধ্করী। নারারণ হরি। এই বলে গৃহস্থের দরজায় দাঁড়ায় এসে সম্যাসী। গৃহস্থ তার ১৩৬ নিজের খাদ্য থেকে সামান্য একট্ব অংশ, হন্ধতো রুটির একটা ট্রকরো, কিছ্র ভাজি কিংবা ডাল, দিয়ে দেন সম্ব্যাসীকে। তিন চার পাঁচ বাড়ি ঘ্রুরে ষেই নিজের পেট ভরবার মত খাদ্যের সংস্থান হয় সম্যাসী তার ডেরায় ফিরে আসে। বিকেলে আর বেরোয়না। তাই বারা মাধ্রকরী করে তাদের একবেলা আহার। রাত্রে তাদের অনশন।

সম্যাসীর সঞ্চয় নেই। যা তার আছে ঐ গৃহস্থের ঘরে, গৃহস্থের সেবায়, গৃহস্থের প্রীতিতে। কিল্কু যতট্কু সে দেবে ততট্কু। যতট্কু তোমার দরকার ততট্কু। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে নেয় সেই হরণ করে।

### ७२

শ্রীনগর থেকে তেহার।

গণ্গাতীরে একটা পোড়ো বাগান, তার মধ্যে একটা ভাঙা ঘর। যতদিন কেউ না তাড়ায় এইখানেই, এস, বসে পড়ি।

যাত্রা কিসের জন্যে? গণ্তব্যস্থলে পেশছে উপবেশনের জন্যে। উপাসনাই আমাদের উপবেশন। নিত্য প্রার্থনাই আমাদের যাত্রা।

থুব কষে ধ্যান লাগাও। প্রার্থনা করো।

পি তিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা রঘ্নাথ ভট্টাচার্যের সংগ্যে আলাপ হল স্বামীজির। গাড়োয়ালের রাজধানী তেহরি, তার রাজসরকারের দেওয়ান হচ্ছেন রঘ্নাথ। বললেন, 'এখানে নয়, গণেশপ্রয়াগে আমি আপনাদের ধ্যানের জায়গা ঠিক করে দিচ্ছি, গণগা আর বিলাণগনার সংগমস্থানে। সেখানে যান।'

ধ্যান মানে কি? চোথ বৃক্তে আলোকের একটি শিখা-দর্শন। কিসের শিখা? চারদিকের ঘন প্র্ঞীভূত দৃশ্ছেদ্য অন্ধকারে কর্ণার দীপশিখা।

যাবার সব ঠিকঠাক, অখণ্ডানন্দ আবার অস্থে পড়ল। ডাক্টার এসে বললে, পাহাড়ের শীত সহ্য হবেনা, নিচে নেমে যেতে হবে এখুনি।

তথাস্ত্। আগে বন্ধ্, পরে ঈশ্বর। কে না জানে ঈশ্বরই বন্ধ্। তাই গণেশ-প্রয়াগের যাত্রী নেমে চলল মুসেরি। ঠাকুর যে সব গ্রেভাইকে আমার জিম্মায় দিয়ে গৈছেন। বলে গেছেন, ওদের কেউ নেই, তুই যদি না দেখিস তো কে দেখবে?

দেরাদ্বনের সিভিল সার্জনের কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন রঘ্নাথ। আর দ্বটো টাটু,। আর পথে যা দরকার হতে পারে তার খরচপত্র।

ঈশ্বরই বন্ধ্ব। ঈশ্বরই সহযাত্রী।

'আপনার দয়া ভূলব না।' রঘুনাথকে বলছে স্বামীজী : 'ষদি আবার সনুষোগ আসে আবার আপনার কর্বার স্বাদ নেব। যতবারই ধানমৌনের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্চি ততবারই ঠাকুর বাদ সাধছেন। বারেবারে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন সংগ্রামের ক্ষেত্রে।'

. পথে পড়ল রাজপ্র। শ্ননল সেখানে হরি-মহারাজ, তুরীয়ানন্দ স্বামী আছে।

এখানে সে কি করছে? ধ্যান করছে।

রাত্রে গাঁরে রব উঠেছে, বাঘ এসেছে। ভাঙা ইটের স্ত্প এই তো হরি-মহারাজ্ঞের ডেরা, কোনোই প্রতিরোধ নেই বাঘকে ঠেকায়। দরজা নেই, দেয়ালও পড়ো-পড়ো। নিশ্চরই এ ভাঙা ঘরেই বাঘ ঢুকবে, খাদ্যের জন্যে না হোক, আশ্রয়ের জন্যে। এখন উপায়? দরজার ফাঁক ইট দিয়ে সাজিয়ে বন্ধ করতে চাইল হরিনাথ। খানিকক্ষণ পরে মনের মধ্যে ধিক্কার জেগে উঠল। লাথি মেরে ভেঙে ফেলল ইটের পাঁজা। আমার আর আত্মরক্ষার উপায় নেই? আমি এত নিঃসম্বল?

ঘরের বাইরে অন্ধকারে ধ্যানে বসল হরিনাথ। অদ্রে বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কে বাঘ, কে হরিনাথ!

তুরীয়ানন্দ দাঁড়াল এসে স্বামীজির পাশে। রুগীকে নিয়ে চলে এল দেরাদ্বন। আগে সিভিল সার্জনকে ডাকাই। তারও আগে দরকার একটা ভদ্র আশ্রম। সিভিল সার্জনকৈ ডাকাব কোথায়?

'আমার গ্রন্থাই বড় অস্কৃথ। তাকে কেউ একট্ব আশ্রয় দেবেন?' দ্বারে-দ্বাবে ফিরতে লাগল স্বামীজি: 'কেউ করবেন তার একট্ব ওম্ব্ধ-পথ্যের ব্যবস্থা?'

এ কি অশ্ভুত ভিক্ষা! নিজের জন্যে নয়, বন্ধ্রর জন্যে। তাও চাল-ডাল পরসাক্তি নয়, একেবারে একখানি ঘর, একটি আরামের শ্ব্যা, ডাক্তার-পথ্যের রক্মারি সরঞ্জাম।

সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আবার মানুষের মুখেই তো ঈন্বরের মুখ। এগিয়ে এলেন আনন্দ নারায়ণ। কান্মীরী বাহায়ণ, দেরাদ্নের উকিল। তিনি র্ন্ন সম্মাসীর ভার নিলেন। গোটা একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। উপযুক্ত ওষ্ধ-পথা তে। বটেই, গরম কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিলেন।

'আপনারা?' স্বামীজির দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন ব্রাহমণ।

'আমাদের কোনো ঘরদোরের দরকার নেই।' বললে স্বামীজি : 'আমাদের ভিক্ষা সংস্থান আর বৃক্ষতল আশ্রয়

'আপনাদের কিসের দুঃখ? কেন আপনারা কণ্ট করবেন?'

'দর্থ ?' হাসল স্বামীজি : 'দর্থ আমাদের দেখে দ্বংখিত হয়ে চলে গিরেছে । আমাদের স্থেগ থাকতে কণ্টের কণ্ট হবে।'

> এমন কিছ্ম আছে কিনা সদানন্দে থাকা যায়, দ্বঃখ ষেন আমায় দেখে দ্বঃখ পেয়ে চলে যায়॥

সর্বাং পরবশং দৃঃখং, সর্বমাত্মবশং সৃন্থং। যা পরাধীন তাই দৃঃখ, যা স্বাধীন. আত্মনিভরি, তাই সূখ।

একট্ স্থ হয়ে উঠলে অখন্ডানন্দকে এলাহাবাদের পথে পাঠিয়ে দিল। ১৩৮ তারপর স্বামীজি আর-আর গ্রেডায়েদের নিয়ে চলে এল হ্রীকেশ।

চন্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশে বসে পড়ো যোগাসনে। স্দীর্ঘ ধ্যান লাগাও।

অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের নির্বিষয়তাই ধ্যান, অন্তরের অশ্নন্দ্ধত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শোচ।

আর ধ্যানে বসে এইটিই অন্ভব করো, আমিই আঁগন আমিই হবি। ভোক্তৃ-রুপেও আমি ভোগ্যরুপেও আমি—আমিই সর্বান্ত্রক।

কিন্তু কতক্ষণ বসবে? এবার নিজে অস্থে পড়ল স্বামীজি। প্রবল জন্ম, তার সংশো প্রত•ত প্রলাপ।

প্রায় প্রাণসংকট। দেখতে দেখতে অবন্থা নৈরাশ্যের শেষসীমার দিকে চলে আসছে। জ্ঞান নেই, কখনো-কখনো নাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা। মাটির উপর দ্ব'খানা কম্বল বিছিয়ে শ্যা, তার উপর শুয়ে স্বামীজি চরম মুহুতের অপেক্ষা করছে।

গ্রভায়েরা অন্ধকারে পথ খ্রে পাচ্ছেনা। কি করবে কোথায় যাবে কোন দরজায় হাত পাতবে? ধারে-কাছে ডান্তার কোথায়? কোথায় বিপদের সহায়বন্ধ্? কোথায় গ্রাণকর্তা?

পাহাড়ী একটা লোক এসে হাজির। বললে, 'আমি ওষ্ধ এনেছি।' 'কি ওষ্ধ?'

'পাহাড়ী গাছের শিকড়। মধ্বর সঙ্গে বেটে খাইয়ে দাও। ভালো হয়ে যাবে।' জানিনা তুমি কে, তোমাকে কে পাঠাল? জানিনা তোমার ওষ্ধের গ্লাগ্ল। তব্ মন বলছে তুমি ভারই দ্ত, যিনি কন্টে ফেলে কুপা দেখান, রোগে ফেলে আরোগা আনেন, ক্ষুধার দঃখ দিয়ে আনেন খাদ্যের স্থাস্বাদ।

ক্রেশ না থাকলে কুপাকে ব্রুত কে? রোগ না থাকলে কোথায় থাকত উপশ্মের আরাম? খিদে না থাকলে কোথায় খাওয়ার আনন্দ?

ওষ্ধ খেয়ে ভালো হয়ে উঠল স্বামীজি।

'অন্ধকারেই ঈশ্বরকে মনে পড়ে।' বললেন ঠাকুর · 'মনে ইয়, সব এই দেখা যাছিল, কে এমন করলে!'

আবার আলোকেও সেই ঈশ্বরকে মনে করো। অন্ধকার দেখে মনে হরেছিল এ বৃনিধ আর নড়বে না, এ বৃনিধ আর সরবে না। জগদ্দলন পাথরের মত নিশ্বাস রোধ করে পড়ে থাকবে। কিন্তু না, এই দেখ, আলোয় দশদিক ঝলমল করে উঠেছে। অন্ধকারেব তন্তুটিও আর কোথাও নেই।

আশ্চর্য, কি করে রাচি আবার প্রভাত হল! তাও আবার হয় নাকি?

"যেমনি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই খ্রিশ হয়ে আছেন চেয়ে দেখতে মোরা পাই।

# তাঁরি মুখের প্রসন্ধতার সমস্ত ঘর ভরে সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে॥"

তাই ঈশ্বরকে আলোকে-আনন্দেও দেখ। দেখ তোমার প্রসাদে-সন্স্বাদেও। তাঁকে ভূলে যেওনা। তিনি শ্বধ্ব খরশর নন, প্রম্পব্যিষ্টও। ষাঁহা মন্স্কিল তাঁহাই আসান।

তাড়াতাড়ি সবাই চলে এল হরিন্বার। সেখান থেকে সাহারানপরে। সেখান থেকে মিরাট। মিরাটে আবার অখণ্ডানন্দের সণ্ডেগ দেখা। সে এলাহাবাদ না গিয়ে মিরাটে ডাক্তার দ্রৈলোক্য ঘোষের চিকিৎসায় আছে। বেশ সেরে উঠেছে।

কিন্তু এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ!' স্বামীজিকে দেখে যেন চিনতে পাচ্ছে না গণ্গাধর: 'যেন কখানা হাড়ের উপরে মাংসের প্রলেপ! এখানেই থেকে যাও দিন কতক। কনখল থেকে ব্রহ্মানন্দও চলে আসছে।'

এ যে প্রায় সেই বরানগর মঠই হয়ে উঠল। ভিড়লেন এসে যজ্ঞেশ্বরবাব, ঠাকুরের সেই ব,ড়ো গোপাল অম্বৈতানন্দ। যে যজ্ঞেশ্বরবাব, পরে সন্ন্যাস নিয়ে জ্ঞানানন্দ স্বামী হন। প্রতিষ্ঠা করেন ভারতধর্মমহামণ্ডল।

যতদিন শরীর বেশ পট্ন হয়ে না উঠছে ততদিন থাকি এই আনন্দের নিকেতনে। তৈলোকাবাব্র কাছ থেকে আমিও ওষ্ধ খাই। ওহে গংগাধর, কিছ্ন এবার সংস্কৃত সাহিত্য পড়া যাক। শাস্ত্র অনেক ঘাঁটা হয়েছে, এবার নিয়ে এস শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, মাছ্রকটিক। এ আবার কী আনলে?

'স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী।'

'কোখেকে আনলে?'

'ষেখান থেকে এতাদন আর-আর বই এনেছি সেখান থেকে। এখানকার লাইব্রেরি থেকে ।'

পর দিন লাবকের বইগ্রাল ফেরত দিল স্বামীজি। বলে দিও, পড়া হয়ে গেছে একদিনে।

একদিনে? এতগর্নি বই? লাইরেরিয়ান বিশ্বাস করতে চাইল না। নিশ্চয়ই চাল মেরেছে। একবার দেখা পেতাম, দেখতাম জিগগেস করে।

স্বামীজি তক্ষ্মি চলল লাইরেরিয়ানের কাছে। বললে, বিশ্বাস না হয় জিগ্রেস কর্ম। যে কোনো প্রতা থেকে যে কোনো প্রশ্ম।

পব-পর কতকগ্নলি প্রশ্ন করল লাইরেরিয়ান। ঠিক-ঠিক উত্তর দিল স্বামীজি। এ সব দিয়ে আমার কী হবে? বিদ্যা দিয়ে? বিদ্যা দেখিয়ে?

হ্ষীকেশ-হরিম্বারের জন্যে মন পর্ডতে লাগল স্বামীজির। সেই সব বিশাল নিস্তব্ধতার ডাক, সেই সব গৃড়গহন গভীরতার সংকেত। সেই কৃচ্ছ্রকাঠিন্যের আনন্দ, সেই দুর্বারণ অর্গ্যের উন্মন্তি। আহা, হ্বাকেশের সেই দিগন্বর ব্জো সাধ্টির কথা মনে পড়ছে।

সবাই ধরে নিয়েছে পাগল। রাস্তায় ছেলেরা তাকে ঢিল মারছে। ঢিল খেরে মৃথ ও মাথা থেকে রন্ত পড়ছে তব্ও উদ্দাম সৃথে হাসছে সেই সম্যাসী। উল্লাসে উথলে-উথলে উঠছে। যেন অপরিচিত পথচারীর হাতে অকারণ মার খাওয়ার মত সৃথ নেই। স্বামীজি সাধ্কে কাছে ডেকে আনল, জল দিয়ে রক্ত ধ্রয়ে দিল, খানিকটা কাপড় প্রভিয়ে তার ছাই দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করলে। তব্ও সাধ্র বিন্দুমাত্র যল্তা। নেই অভিযোগ নেই। তব্ও সে হাসছে, উচ্ছন্সিত হয়ে হাসছে। বলছে, ছেলেদের কী আনন্দ আমাকে ঢিল মেরে। মার্ক, ওদের খ্লিতেই আমি খ্লি।

আর এই যে তোমার মুখে-মাথায় ঘা? রক্ত? কালশিরে? তব্ত অনর্গল হাসছে সাধ্। বলছে, এ সব তাঁর খেলা। ঠাকুরও বলতেন, 'সব সেই ব্রিড়র খেলা।'

'ব্যিড়র খেলা তো ব্যিড় নিজে খেল্ক।' বলেছিল নরেন, 'কিন্তু আমি খেলি কেন?'

'তুই খেলবিনে মানে? তুই না খেললে ব্যজ্যি খেলা জমবে কেন?'

#### 99

আমার সংগে কেউ এসোনা। কেউ খোঁজ নিওনা আমার। আমি নিঃসংগ. স্বভুজবীর্যবান। মায়ামূলকে উচ্ছিন্ন করব সবলে।

গ্রেব্ভারেদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখন থেকে একা-একা থাকব, একা-একা চলব। কেউ খোঁজ নিতে এসো না আমার।'

অখণ্ডানন্দ মিনতি করে উঠল : 'আমাকে তোমার সংগ্যে নাও।' 'কাউকে না।'

'কে ভোমাকে দেখবে?'

আমার অসুখ হলে তুমি আমাকে দেখ, তোমার অসুখ হলে আমি তোমাকে দেখি---আবার গড়ে তুলি সেই মায়ার মৌচাক। আর নয়, এবার আমাকে সত্যি করে অনুভব করতে দাও, আমার কেউ নেই, আমি নিরাশ্রয়, আমি নিঃসহায়, আমি নিরাবরণ। আমাকে দাও একবার সেই একলা-থাকার উদ্দাম উন্মুক্তা।

দিল্লী চলে এল স্বামীজি। নাম নিল বিবিদিষানন্দ।

সে কি! এখানেও গ্রুৱভায়েরা পিছ, নিয়েছে।

'এ কি. তোমরা এখানে কেন দেখা করতে এসেছ?' স্বামীজি বিরক্ত হয়ে বল্লে।

'বা, আমরা কি জানি তুমি?' গ্রহ্ভারেরা অপ্রস্তৃত হয়ে গেল : আমরা শ্নলমে নতুন কে-এক ইংরিজি-জানা সম্লেসী এসেছে, নাম বিবিদিধানন্দ স্বামী. তাই কৌত্হলী হয়ে দেখা করতে এসেছি। তা তোমাকেই দেখব কৈ জানে।' হ্যাঁ, বেশিক্ষণ দেখো না। মান্বের চোখের মধ্যেই মারার বাসা। দিল্লী ছেডে সোজা আলোয়ার।

একলা চলো, একলা চলো। সামনে পথ নেই, তব্ও। যেখানে তোমার পদ সেখানেই তোমার পথ। তব্ একলা চলো, এগিয়ে চলো। কিছু হিসেব না করে গ্রাহ্য না করে। নিঃশঙ্ক ও নিরঙ্কুশ। এককবিহারী গণ্ডারের মত। অরণ্যে যত গর্জন উঠ্ক তুমি বধির থাকো। বিপথ বলে কিছু নেই, বিপদ বলে কিছু নেই, শহুদ্ব চলো, সামনে চলো, এগিয়ে চলো।

স্টেশনে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে হাজির এক ডাক্তারখানায়। ডাক্তারটিকে যেন বাঙালি বলে মনে হচ্ছে। স্বামীজি জিগগেস করল, 'এখানে সম্রেসীদের কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

ভাক্তার বাঙালিই বটে। নাম গ্রেন্চরণ লম্কর। বিদেশে কোমলকণ্ঠের বাঙলা কথা শ্বেন চমকে উঠল। এ কে সম্যাসী! দ্ঢ়ায়ত চেহারা অথচ ম্থখানি এত স্কুমার! পবিত্র চিন্তার পেলব লাবণ্যে ভরপ্রে।

'আছে, আছে, আস্ক্রন আমার সঙ্গে।'

বাজারের মধ্যে একটা দোকানের দোতলায় খালি একখানা ঘর পাওয়া গেল। পারবেন থাকতে এখানে?

'দ্বগ'স থে থাকব।'

'কিছুলাগবে?'

'কিছু না।'

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল ডাক্তার, সঙ্গে কন্বলজড়ানো গ্রুটি কয় বই, একখানা গের্য্যা, একটা দণ্ড আর কমণ্ডল্ম, এই শ্ধ্ম সন্বল সম্যাসীর। আবার কী লাগবে! আহার? তা দ্ম একমন্টো যোগাড় করে দেবেন ভগবান। যদি না দেন থাকব অনশনে। ব্যুব আমার উপবাসই তাঁর পরিতোষ।

ইস্কুলের মৌলভি সামনেই থাকে—গ্রেচরণের বন্ধ। গ্রেচরণ তার কাছে ছ্টে গেল। এস এস নতুন দরবেশ দেখবে এস। বাঙালি দরবেশ। এমন উজ্জ্বল অথচ এমন মধ্র কোথাও তুমি দেখনি।

দরজার পাশে জন্তাে খনলে রেখে খালি পায়ে ঘরে ঢ্রকল মৌলভি। শন্ধন্ সেই মৌলভি? ক্রমে-ক্রমে আরাে অনেক মন্সলমান। শন্ধন্ মন্সলমান? সব ধর্মের সব জাতের লােক ভিড় করল। স্বামীজির কণ্ঠ থেকে ঝরতে লাগল প্রাণ-কােরান, বেদ-বাইবেল। শন্ধন্ শহরের লােক নয়, যেন চলে এসেছে ব্ল্ধ-শঙ্কর নানক-চৈতন্য কবির-তুলসীদাস, আর সকলের হাত ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বরে লোক আর ধরে না। আলোয়ারের ইঞ্জিনিয়ার শশ্ভুনাথকে বললেন, স্বামীজিকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো।

हत्ना।

সারাদিন ধ্যান আর উপাসনা, আর বিরাম হ**লে**ই ঈশ্বরকথা। সব প্রস**েগ**র ১৪২ ইতি আছে, ঈশ্বরপ্রসংগ ইতিহীন। সব আগনেই নেবে, ঈশ্বর-আগনে অনির্বাণ।

'মহারাজ, আপনার শরীরের জাত কি?' কত লোক আসে, একজন জিগগেস করে বসল। প্রশন শন্নে সাধারণ সম্যাসীর মত বিরম্ভ হলনা স্বামীজি। প্রেশিশ্রম তো একটা ছিল, তা গোপন করে লাভ কি? গোপন করাই তো অসাধ্তা। স্পষ্ট নিভীক স্বরে বললে, 'এ কায়স্থ শরীর।'

চুপ করে থেকে কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনায়াসে বোঝানো যেত প্রোশ্রথে স্বামীজি রাহমুণ ছিল। কিন্তু সত্যবাদিতায় ঢের বেশি রাহমুণত্ব।

সবাই শ্রন্ধায় ভরে উঠল।

আছা স্বামীজি, আপনি গের্য়া পরেন কেন?

নিষ্কিশুন বলে।' প্রসন্ন হাস্যে বললে স্বামীজি, 'গের্য়া দরিদ্রের ভূষণ। সামি যদি শাদা সাধারণ কাপড় পরতাম, ভিক্ষ্ক এসে আমার কাছে ভিক্ষে চাইত। ব্রুতনা যে আমিও একজন ভিক্ষ্ক। নিজের কাছে কত সময় একটা পয়সাও থাকেনা, কি করে মেটাতাম তাদের প্রার্থনা? একজন চাইবে অথচ আমি দিতে পারবনা এ ভাবতেও দ্বঃসহ। তার চেয়ে এই গের্য়াই ভালো, গের্য়াই স্পষ্ট। কেউ আর চাইবেনা কাছে এসে। ভাববে এ তো আমাদেরই একজন, আমাদেরই মতন দীনহীন। ভিখিরি কি ভিখিরির কাছে ভিক্ষে চায়?' স্বামীজর স্বর আরও উদার হল : সমস্ত বিশ্বকে স্ক্মিত ও সগোত্ত ভাববার নিশানই হচ্ছে গের্য়া।'

আমার এ গের্য়া ঐশ্বর্যার্চ অহমিকা নয়, দলিত-দীর্ণ দীনদরিদ্রে সমপ্রেম। মোলভি সাহেনের ইচ্ছে স্বামীজিকে একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। হ্দয়ের অমৃত অল্লের মাধ্যমে পরিবেশন করে। স্বামীজির কাছে এক জাতি—সে-জাতির নাম মান্বজাতি—তাঁর নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবেনা,ভয় শম্ভুনাথকে। শম্ভুনাথ সনাতনী, কিছুতেই স্বামীজিকে ছেডে দেবেনা।

'বড় সাধ স্বামীজিকে একদিন সেবা করি।' মৌলভি বললে শম্ভুনাথকে, মালাদা পরিচ্ছন্ন ঘরে বামনে দিয়ে রাল্লা করাব, তাদেরই নসনকোসনে, তাদেরই কেনা জিনিসে। আর আমি—আমি দরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখব তাঁর খাওয়াঁ।'

ভক্তির স্বভাবমধ্ন ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে। ভক্তের আবার জাত কি। ভালোবাসার আবার আল-বাঁধ কিসের।

শম্ভুবাব্ব বললেন, 'আমি কাকে আটকাব? এ যে জত্বলন্ত পাবক। জীবন্মত্ত মায়ামত্ত পত্নব্য। সৰ্বত্ৰ এ'র সামাব্যন্থি শ্রুষধব্যিধ।'

সর্বার ঈশ্বরের হস্তপদ, সর্বাদিকে তাঁর চোখমন্থ, সর্বার তাঁর কান পাতা। সমস্ত কিছন আচ্ছম করে আবৃত করে তিনি বিরাজমান। যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনণ্ট হলেও যিনি বিনণ্ট হন না সেই প্রমেশ্বরকে যে দেখে সেই যথার্থ দিশী।

মৌলভিসাহেব খাওয়াল স্বামীজিকে। এবং তার দেখাদেখি আরো অনেক মুসলমান। ক্রমে-ক্রমে মহারাজার দেওয়ান রামচন্দ্রজির কানে উঠল। স্বামীজিকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ভাবলেন একে দিয়ে যদি মহারাজার চরিত্রের কিছ্
সংশোধন হয়।

মহারাজা মণ্গলসিং ভীষণভাবে সাহেব বনে গিয়েছে। ষোল আনার উপরেও বেন দ্ব আনা বেশি। খানাপিনা তো বটেই, চলন-বলন ধরন-ধারন সব ব্যাপারেই মাত্রাহীন উগ্রতা। দেওয়ান তাঁকে খবর পাঠাল, মস্ত এক সাধ্ব এসেছে—মাম্বিল সাধ্ব নয়, চমংকার ইংরিজি জানে, বলতেও পারে অসাধারণ।

ইংরিজি কথা শ্বনে মণ্গলসিং আকৃষ্ট হল। সাধ্দর্শনে এল দেওয়ানের বাড়িতে।

বললে, 'শ্বনতে পাই আপনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে রোজগার করতে পারেন, তবে এমন ছমছাড়ার মত ভিক্ষে করে বেড়ান কেন?'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'শ্বনতে পাই আপনি একটা রাজ্যের শাসনকত'। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে প্রজার হিতসাধন করতে পারেন, তবে এমন উন্মাদের মত সাহেবিয়ানা করে বেডান কেন?'

স্বামীজির কথার উপস্থিত সকলে স্তম্প হয়ে গেল। কী স্পর্ধা এই সাধ্র ! মহারাজার মুখের উপর এমন অবিনয় করবার সাহস রাখে। সাধ্র অদ্ষ্টে কি না জানি আছে আজ নিগ্রহ।

'কেন বেড়াই?' মহারাজা সামলে নিল নিজেকে : 'আমার খুশি।'

'আমারো সেই কথা।' স্বামীজি বললে, 'আপনার খ্রিশ সাহেব সেজে, আমার খ্রিশ ফকির সেজে।'

'কিন্তু যাই বলনে মৃতিপিজা আমি বিশ্বাস করিনা।' মহারাজা তাকাল স্বামীজির দিকে : 'আর্পনি করেন?'

'করি।'

'কাঠ মাটি পিতল পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন?'

'ভাবি।' বন্তুদ্ঢ় স্বামীজির স্বর।

'আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কি উপার হবে? মহারাজাব কথায বোধহয় একটা পরিহাসের সার।

'ভাববেন না।' সহসা দেয়ালের একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল স্বামীজি 'এটা কার ফটো?'

দেওয়ান বললে. 'মহারাজার।'

স্বামীজির অনুরোধে ছবিটা নামিয়ে আনা হল। স্বামীজি নিজের হাতে করে নিয়ে বললে দেওয়ানকে, 'এটার উপর থাতু ফেলুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পডল। হতচিকতের মত তাকিরে রইল দেওরান। মহারাজারও চক্ষুস্থির।

ক্ষেল্ন থ,ত। লাথি মার্ন। কেন, সন্ফোচ কিসের? এ তো এক ট্কেরো ১৪৪ একটা কাগজ। এতে থতু ফেলতে আপত্তি কি?'

'সে কি বলছেন স্বামীজি?' শ্বকনো গলায় ঢোক গিলল দেওয়ান : 'এ যে মহারাজার প্রতিচ্ছবি।'

'তাতে কি। এ তো খানিকটা কালিমাখা কাগজ। এর মধ্যে মহারাজা কোথায়?' স্বামীজি ফোটোগ্রাফটা বাড়িয়ে ধরল দেওয়ানের দিকে : 'এর মধ্যে রক্তমাংস কোথায়? প্রাণ কোথায়? এ তো অনড়, নিঃশব্দ। এতে থ্তু ছিটোলে থ্তু তো কাগজেই পড়বে, মহারাজার গায়ে পড়বেনা। তব্ থ্তু ফেলছেননা কেন? ফেলছেননা এরই জন্যে, এ মহারাজার ছায়া, একে দেখলে মহারাজাকে মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলে মহারাজাকেই অপমান করা হয়। তাই এ ছবি শ্ব্ব কালিমাখা কাগজ নয়, এ ছম্মবেশী মহারাজ।'

মংগলসিংকে লক্ষ্য করল স্বামীজি। বললে, 'এক অর্থে প্রাপনি এতে নেই, অন্য অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিল্ল করা যায়, মালন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভত্ত-সেবকের দল একে প্রন্থা করে প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিছায়া। আমরা কি আর মাটিকৈ প্রা করি, মাটির মাধামে প্রা করি ঈশ্বরকে। আপনার ভত্ত-সেবকেবা কি কাগজকে প্রণাম করে, কাগজেব স্থামে প্রণাম করে আপনাকেই।'

মঙ্গলিসিং দুই কর যুক্ত করল। প্রণাম করল স্বামাজিকে। বললে, 'চলুন আমার প্রাসাদে।'

'যাব, কিন্তু এক সর্ত'।' স্বামীজি উঠে দাঁড়াল : 'শ্বধ্ব ধনীরা নয়, শ্বধ্ব গণ্যমানোর দল নয়, অধম-অক্ষম দীনদারিদ্রেরাও যদি আসতে চায় আমার কাছে, দরজা খোলা রাখবেন তাদের জনো। নির্বিবাদে আসতে দেবেন সকলকে। অশনবসন নেই তো না থাক, সকলের অবারিত প্রবেশ। কি, রাজি?'

'রাজি।'

वाङ्यामान वेनमन करत छेठेन।

98

এক বৃদ্ধ এসেছে স্বামীজিব সংগ দেখা কবতে। কি অভিলয় বিমাকে কুপা কর্ন। কেন, কি কবতে হবে? সাবাজীবন ভোগেব সন্ধনে কাটিয়েছি, বোঝাই করেছি পাপের নৌকো, এবার ভরাড়িবি থেকে রক্ষা কবনে আমাকে। আমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ন।

প্রার্থনা? ঝলসে উঠল স্বামীজি। প্রার্থনায় কি হবে?

তবে কিসে হবে?

হবে আপনার নিজের পর্বন্যকারে। পরের কাছে কৃপা চেয়ে কি হবে যদি নিজেকে নিজে না কৃপা করেন? পরকৃপা নয়, আত্মকৃপা। পরের দরভায় আঘাত করে কি হবে, নিজের অন্তরের দরজার আঘাত করুন।

যখন স্তপ্ত বলে কর্ণকে বিদ্পে করা হল তখন কি বললে কর্ণ? বললে, দৈবায়তং কুলে জন্ম মদায়তং হি পৌর্ষম। উচ্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌর্ষ আমার নিজের করতলে। আমার নিজের অধিকারের মধ্যে। আমি প্রমাণ করব সে পৌর্ষ। মর্ভূমিতে দেখবে আমিই এক পল্লববিকীর্ণ প্রন্থিত কৃষ্ণ।

वृन्ध वलाल, 'भवरे देव ।'

পূর্বজন্মের যা পূর্ব্যকার তারই ফল এই জন্মের অদৃণ্ট। অর্থাৎ আজ যাকে দৈব বলছ জানবে তা তোমার প্রান্তন পৌর্বের পরিণাম। তেমনি এই জন্মে যা তোমার পূর্ব্যকার তাই পরজন্মে দৈব বা অদৃণ্টর্পে দেখা দেবে। স্তরাং পূর্ব্যকার ছাড়া অদ্ভেটর খণ্ডন নেই। তাই বলি পৌর্য আশ্রয় করে দন্তে দন্ত চ্র্ণ করে কাজে লেগে যাও, ঐহিক শৃভক্ম শ্বারা পূর্বতন অশৃভ বর্ষফল জয় করে।

পৌর্বং ন্য্। মান্বের মধ্যে যে পৌর্ষ যে কর্মশক্তি তাই ঈশ্বর। স্তরাং ঈশ্বরের শরণাপল্ল হবে মানে নিজের পৌর্বের শরণাপল্ল হও। ঈশ্বরকে দেখবে মানে নিজের কর্মশক্তিকে উদ্বৃদ্ধ কবো, প্রদীপত করো। নিজেকে আলোকিত করে দেখ সেই আলোকময়কে।

হে কৌন্তের, অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, জলে আমি রঙ্গ, চন্দ্রস্থের আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওৎকার, আকাশে আমি শব্দ আর মানুষের মধ্যে আমি পৌরুষ।

পৌর্ষই দ্বালের বলাধারের মন্ত্র। পৌর্ষেই দক্ষ হবে সমস্ত পাপ, ক্ষয় হয়ে যাবে সমস্ত দ্বাতি, সমস্ত দারিদ্রা।

'কিন্তু আমার কি আর সময় আছে?' অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ।

জনীবনের শেষ নির্দ্ধাস শেষ পলক ফেলা পর্যন্ত সময়। 'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ।' অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধ করো।' যাকে ঠাকুর বলছেন কর্মযোগ আর মনোযোগ। জীবনের শেষ নিশ্বাস শেষ পলকপতন পর্যন্ত যুদ্ধ, অনন্যগামিনী ঈশ্বরচিন্তা।

আলোয়ার ছেড়ে চলল স্বামীজি। এল জয়পুর।

রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংহের সঙ্গে অন্তর্গ্গতা হল। কিন্তু সেখানেও সেই তর্ক। কি হবে মূর্তি প্জা করে? একটা কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎপিণ্ড কি ঈশ্বর?

অনেক ব্যক্তি-তত্ত্বের অবতারণা করা হল, কিল্ডু হরি সিং নির্বিচল। কোনো মীমাংসাতেই তার সম্মতি নেই। তুমি বলবে বলেই আমি মানব এ কোন নীতি? আমি দেখতে চাই।

একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছে দ্'জনে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে এক শোভাষাত্রা। পাশে দীড়িয়ে দেখছে তাই সদার আর স্বামীকি। আতিহরণ লাবশ্যে মাথা এ কি প্রসন্ন মূর্তি! 'দেখ দেখ ঈশ্বরকে দেখ। জীবন্ত ঈশ্বর।' স্বামীজি সর্ণারের হাত চেপে ধরল : 'তাকিয়ে দেখ ঐ মূতির দিকে।'

এ কি, সর্পারের দ্ব'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে অশুব্ধারা। এ কি, তোমার এ কি হল?

'জীবশত-জন্দশত ঈশ্বরকে দেখলাম। স্বামীজি, এতদিন তর্ক করে বা দেখিনি তা দেখলাম তোমার এই চকিতস্পশে। বিগ্রহ কোথায়, শরীরপ্রাণবান প্র্ণসন্দর শ্রীকৃষ্ণ।'

তাই বলে শাস্ত্র-ব্যাকরণ পড়াও ছাড়বেনা স্বামীজি। অন্তত পাণিনিটা অধিকৃত করতে হবে। নামজাদা এক পশ্ডিত যোগাড় হল। কিন্তু পশ্ডিতের বিদ্যাই আছে, বিদ্যা চালনা করবার বৃশ্ধি নেই। তিনদিনের চেণ্টাতেও প্রথম স্ত্রেটিই বোঝাতে পারলে না। বিরম্ভ হল পশ্ডিত, বললে, 'প্রথম স্ত্রে বৃথবেত যথন আপনার তিনদিনও কুলিয়ে উঠছেনা তথন গোটা ব্যাকরণ আয়ন্ত করতে বাকি শীবনই বা যথেন্ট হবে কিনা কে জানে।'

এই কথা । নিজের চেণ্টাতেই স্ত্ৰ-ভাষ্য উন্ধাব করব। পাণিনি নিয়ে বসে পড়ল স্বামীজি। আর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই স্প্তা নেই, গ্ড়ার্থ উপলব্ধি করবার আগে আসন ছাড়বনা। কঠিন মাটির নিচে যেমন জল আছে, তেমনি কঠিন ভাষার নিচে রয়েছে ভাষ্যের স্বচ্ছতা। পশ্ডিত তিনদিনে যা পার্রেন তিনঘণ্টায় তা নিগাঁতি হল। ইউরেকা। স্বামীজি ছন্টে গেল পশ্ডিতের কাছে। দেখন, আমি ব্ঝে নিয়েছি। শ্নন্ন, আমার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা।

জলেব মত তরল আলোব মত সরল ব্যাখ্যা। শুধু ব্যাখ্যা নয় নতুন আলোক-পত। পশ্চিত একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এ কে অসাধ্যসাধক!

আর স্বামীজিকে পায় কে? একে একে সমসত গ্রন্থি খুলে যেতে লাগল। বললে স্বামীজি, 'সঙ্কম্পই আসল কথা। প্রতিজ্ঞায় যদি একবাব দৃঢ় হওয়া যাব কোনো কাজই বসে থাকে না।'

'যদ্ধায় যুক্তাস্ব।' যুদ্ধার্থ উপ্থিত হও, উদ্যুক্ত হও। উপ্থানে-উদেনাগেই ংয়ব প্রভাতোদয়।

টাইলা গ্রামে নীলকণ্ঠ শিবের মৃতি দেখে এল। প্রক্তার স্বাস্তির জন্যে সমৃদ্রফাল্থনেব হলাহল যে পান করেছিল সেই দেবাদিদেব শঙ্কর। বিষ পান কবেরর
আগে শিব বললে সতীকে, যাবা আত্মমায়ায় মৃশ্ধ ও পরস্পর বৈরভাবে বন্ধ তাদের
উপব কৃপা করলেই স্বয়ং শ্রীহরি প্রীত হন। আর শ্রীহরি প্রীত হলে চরাচবসহ
আমিও প্রীত হই। স্তরাং এই বিষ আমি খাব, আমার প্রজাদের কল্যাণ হোক।
অপবের দৃঃখে দৃঃখ বোধ করাই অখিলপুরুষের আরাধনা।

অন্যের জন্যে কল্যাণকর্ম করতে না পারো, অন্তত কল্যাণ চিন্তা করো। কল্যাণকর্মা না হতে পারো, কল্যাণকামী হও। কল্যাণচিন্তাই উপাসনা।

সম্দ্র হচ্ছে এই মারার সংসার। ইন্দ্রিয়ভোগই হচ্ছে হলাহল। তোমার তপ্সাার তাকে নস্যাৎ করে দাও। মৃত্যুর কবল থেকে গ্রাণ করো উদ্ভাশতদের। 'আছো, তুমি অবতার মানো?' পশ্ডিত স্বরন্ধনারায়ণ জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'না মেনে করি কি?'

'কেন, অবতার কি আলাদা? তার কি চারটে হাত আছে না কপালে চোখ আছে?' পণ্ডিত উম্থতস্বরে বললে, 'আমি বলছি, আমিও একজন অবতার। কেন নই প্রমাণ কর্ন।'

'না, না, আপনি একজন অবতার বই কি। প্রমাণ লাগবেনা।' স্বামীজি হাসিম্থে বললে, 'আমাদের হিন্দ্নশাস্তে মাছ কচ্ছপ শ্রেয়ার স্বাকছ্ই অবতার। যদি বলেন অবতারের সঙ্গে আপনার কোনো তফাৎ নেই আপত্তি করব না।'

যারা-যারা ছিল সবাই হেসে উঠল। পণিডতের স্পর্ধায় বাজ পড়ল।

আজমির হয়ে স্বামীজি এল আব্পাহাড়ে। 'সং হওয়া ও সং ব্যবহার করা, ওতেই সমস্ত ধর্ম নিহিত।' আলোয়ারের গোবিন্দসহায়কে চিঠি লিখল স্বামীজি : 'যে শ্ব্ধ প্রভূ-প্রভূ বলে চেচায় সে নয়, যে পরমিপিতার ইচ্ছান্সারে কাজ করে সেই ধার্মিক। ধর্ম কাজে, কথায় নয়। পর্বত যদি না আসে তুমি নিজেই পর্বতের কাছে যাও।'

পাহাড়ের একটা গ্রহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল স্বামীজি। সংগের সাথী দ্ব'খানা কম্বল, একটা কমণ্ডল্ব আর কখানা বই। আর সাধন কিংবা পাতন এই তপসারে তপ্ততেজ।

একটি মুসলমান উকিল প্রায়ই বেড়াতে আসে এদিকে। কি করে সন্ধান পেয়েছে, গাহার বাইরে মাশের মত বসে থাকে আর একটা-দাটো করে কথা কয়। যত বলে তার চেয়ে শোনে বেশি। আর যা শোনে এমনটি আর কোনোদিন শোনেনি।

তোমার অদৃষ্ট তোমরা নিজের হাতে—এই তো বেদান্তের কথা। তোমার এই শরীর তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ, মানে, তোমার নিজের কর্মই তোমার এই দেহাথারকে গঠন করেছে। তোমার হয়ে আর কেউ তোমার এই নিশ্বাসগৃহ নির্মাণ করেনি। যে সমস্ত স্থদ্ধে ভোগ করছ তার জন্যে তুমিই একমার দায়ী। তৃমিই তোমার দক্ষাতা তোমার স্থাধাতা। ভেবোনা তোমার অনিচ্ছাসত্তেও তোমাক্কে এখানে আনা হয়েছে, রাখা হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশে। তামিই ধীবে-ধীরে তোমার জগৎ রচনা করেছ, এখনো করছ। তুমিই তোমার পথ তুমিই তোমার পরিবেশ।

'আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি?' জিগগেস করল উকিলসাহেৰ। 'বর্ষা আসছে, গ্রহায় কোনো দরজা নেই। কাঠের একজোড়া দরজা লাগিয়ে দিতে পারেন?'

'ন্বামীজি, একটা অনুরোধ করতে পারি?' দুই হাত যুক্ত করল উকিলসাহেব : 'কাছেই আমার একখানি বাঙলো আছে। আপনি সেখানে থাকবেন চল্ন।' আশ্চর্য, এক কথায় রাজি হয়ে গেল স্বামীজি। একট্র হয়ত শ্বিধা করল উকিলসাহেব। বললে, 'আমিও সেই বাড়িতে থাকি। কিন্তু, ভয় নেই, আপনার খাওয়াদাওয়ার সব আলাদা বন্দোবদত করে দেব।' উকিল সাহেবের কাঁধে হাত রাখল স্বামীজি।

খেতাড়র রাজার একাশ্তসচিব মানিস জগমোহনলাল এসেছে উকিলসাহেবের ডাকে। কই, কোথায় তোমার আবিষ্কার? দেখল, কোপীনধারী এক সাধা লম্বা হয়ে ঘ্রমাছে। এই, এই তোমার সাতরাজার ধন এক মানিক? ঠোঁট কুচকোলো জগমোহন। যেমন হামেসা দেখে থাকি ভবঘারে বাউত্তলে এ তো তাদেরই একজন। স্বামীজি চোখ মেলল।

'আপনি তো হিন্দ্র, তবে এই ম্বসলমানের সংস্রবে আছেন কেন?' জগমোহন ঝাঁজিয়ে উঠল। 'আপনার খাওয়ায় তো ছোঁয়াছু'য়ি হয়ে যায়।'

'তব্ৰ আমার জাত যায় না, আমার জাত যাবার নয়।' দীপত শানিত কপ্ঠেবললে স্বামীজি। 'আমি সম্যাসী আমি মেথরের সঙ্গে বসেও থেতে পারি। সমস্ত মান্য আমার কাছে সমান, সকলে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূ। সর্ব সাম্যা, সর্ব রহা। সর্ব শিব, সর্ব প্রেম।'

বৃকের মধ্যে ধাক্কা খেল জগমোহন। এ যেন মৃখ্যুথকরা কথা নয়, এ একেবারে উদ্দীপ্ত আগনুন। বাক্য শুধু বাক্য নয়, বাক্যই ব্যক্তি, বাক্যই ব্রহান।

একবার রাজাকে দেখালে হয়। জগমোহন হাত জোড় করে বললে, 'স্বামীজি, দয়া করে একটিবার রাজপ্রাসাদে যাবেন? দয়া করে একটিবার দেখা দেবেন রাজাকে?'

### 90

এখন শ্বেষ্ব কর্ম আর কর্ম। নানাঃ পশ্বা বিদ্যাতেহয়নায়। এ ভিন্ন উন্ধারের পথ নেই। বলছে প্রামীজি: এখন চাই গীতার্প সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ধন্ধারী রাম, মহাবীরের প্জা। তবে তো লোক মহোদ্যমে ধর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। দেশ ঘোর তমতে ছেয়ে গেছে। ফলও তাই হচ্ছে, ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক। কর্মে উন্দীপত হয়ে ওঠ। মহারক্তোগ্রণের উন্দীপনা ভিন্ন না আছে ইহকাল না আছে পরকাল।

আরো বলছে: চোর হয়ে যে চুরি করতে পারে, আমার মতে এমন দ্ঢ়চেতা দৃষ্ট লোকও ভালো। কারণ তার প্রৃষ্বকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে। একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভারতাই হয়তো তাকে কুপথ থেকে স্পথে ফিরিয়ে আনবে, প্রবৃত্তিব স্থলে নিবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনে। কিল্ড অলস দ্বল তমোগৃদীদের দিয়ে কিছু হবে না। যতই তারা সাধ্য হোক, যতই সংসংগ কর্ক।

মনে আছে ঠাকুরের কথা? ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। পনেরো মাসে এক বংসব করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। চি'ডের ফলার, আঁট নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে। উঠে পড়ে লাগো, কোমর রীধো। বে গর্ বাচকোচ করে থার সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দৃ্ধ দের আর যে গর্ গাবগাব করে থার সে হৃড়হৃড় করে দৃ্ধ দের।

'ব্যামীজি, জীবনটা কি?' খেতড়ির রাজা জিগগেস করলেন।

'প্রতিক্**ল** অবস্থার মধ্যে থেকেও আত্মস্বর<u>পের উল্মোচনের সাধনা</u>।' বললে স্বামীজি।

প্রাসাদে সসম্মান অভ্যর্থনার পর এখন নিউ্তে কথা হচ্ছে। 'আছে। স্বামীজি, শিক্ষা কাকে বলে?'

'কতগ্নুলো সংস্কারকে মঙ্জাগত করার জনাই শিক্ষা।' 'স্বামীজি, সত্য কি?'

'ষা পূর্ণ ষা অন্বিতীয় যা শাশ্বত তাই সত্য। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা যাকে সত্য বলি তা আপেক্ষিক। চরম সত্যের উপলব্ধি হলে আপেক্ষিক সতাবোধ লোপ পায়।'

'আছা স্বামীজি, আরেক কথা। নীতি কি?'

'ষার মাধ্যমে ঘটনা-পরম্পরার স্ত্রটির ধারণা করতে পারি তাই নীতি।' কোনো কিছুতেই ম্বিধা নেই, তীক্ষ্য তীরের মত পরিচ্ছন্ন উত্তর।

রাজপ্রাসাদেই হোক আর গিরিগ্রহাতেই হোক, সমান নিরাসন্তি। সর্বক্ষণই প্রান্তা, পাঠ, ধ্যান, জপ, ইন্টকথন। শৃধ্ব তাই নয় দিগ্রিজয়ী পণিডতের কাছে পাতঞ্জলের অধ্যয়ন চলেছে। কিন্তু কে বা মাস্টার কে বা ছাত্র! শিশ্বের যখন প্রথম অক্ষর পরিচয় হয় তখন শৃধ্ব অক্ষরের দিকে লক্ষ্য থাকে, যখন শব্দরচনা করতে শেখে তখন গোটা শব্দটা চোখের সামনে ধরা দেয়। পরে পঠনসাধনায় একাগ্র হয়ে আরো অগ্রসর হলে সম্পূর্ণ একটা বাক্য একসঙ্গে স্পন্ট হয়ে ওঠে। আরও অগ্রসর হও অন্ন্যচিত্ত হও, পলকে একটা অন্ক্রেদ তোমার আয়ত্তে এসে বাবে। কিন্তু এ ছাত্র তো জাদ্বের। একটা প্র্তা ধরেছে আর তখ্নি উল্টিয়ে বাছে।

'এ কি, হয়ে গেল পড়া?'

জিগগেস কর্ন।' বই বন্ধ করল স্বামীজি।

'কাল বা পড়িরেছিলাম কি ব্রেছেন বল্ন দেখি।' নারায়ণদাস পণিডত গালভীরমুখে প্রশন করল।

অবিকল মুখন্থ বলে গেল স্বামীজ।

আর আজ? এই যে এতক্ষণ একট্খানি চোখ ব্লিয়েই প্তাশ্তরে চলে ষাচ্ছেন, কতদূর কি ব্যালেন?'

আন্তকের পড়াও বলে দিল ম্খম্থ।

স্বামীজি, এ কি করে সম্ভব হয়?' নারায়ণদাস বিমৃঢ় চোখে তাকিয়ে রইল। 'একমাত্র বোগে। মনের একাগ্রতার।'

কি করে হয় এই বোগ?'

'একমাত্র বহরচরে'। নিষ্ঠাপবিত্র অভ্যাসে। আপনিও দেখনে না চেষ্টা করে।' বই-পত্র তুলে নিল নারায়ণদাস। বললে, 'আপনাকে তবে পড়ানো বৃখা।' 'সে কি, ক্ষা হলেন আপনি?'

'না, না, ক্ষ্ম হব কেন? শ্না হয়ে গেলাম! আপনাকে কিছ্ই আমার পড়াবার নেই।' দ্ব কর যুক্ত করল নারায়ণদাস: 'সব আপনার জানা। এখন আপনিই গ্রুর্ আমিই ছাত্র।'

মহারাজার ভক্তি আরো প্রাঞ্জন, আরো প্রকাশ্য। স্বামীজি যথন ঘ্রমিয়ে পড়েছে তথন সে এসে ধীরে-ধীরে বসবে পায়ের কাছটিতে। ধীরে-ধীরে পায়ে হাত ব্রিলয়ে দেবে।

একদিন হঠাং ঘ্ম ভেঙে যেতেই লাফিয়ে উঠল স্বামীজি : 'এ কি, এ কী করছেন?'

'আপনার একট্র পদসেবা করছি।' সেবাশান্ত স্বরে বললে মহারাজ। 'সে কি কথা! আপনি রাজা--'

'রাজা? আমি আপনার দাসান, দাস।'

'না, না যার যা মর্যাদা হার তা অক্ষ্রপ্প রাখতে হবে।' বললে স্বামাজি, 'আপনার এ ব্যবহার প্রজার চোখে হেয় করবে আপনাকে, এ বিধেয় হবে না।'

এবার আবার রাজপ্রাসাদ থেকে পালাতে হয়।

অর্জন ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় কর্মতাগের উপনেশ দেবেন।
কিন্তু না, কিছ্বতেই তিনি কর্ম ছাড়তে বললেন না। যা ছাড়তে বললেন তা হক্ষে
আকাংক্ষা, ফলাভিলাদ। নৈষ্ক্রম্যিসিন্ধি মানে কি? কর্মতাগ নয়—সাধ্য কি,
দেহধারী জীব হয়ে কর্ম ছেড়ে তুমি বসো থাকো! নৈষ্ক্রম্যিসিন্ধি মানে কর্মবন্ধনের
যে কারণ সেই বাসনা বা আসন্তি থেকে মুক্ত হওয়া। আসন্তি ছেডে ঈশ্বরাপণি
ব্রিষ্টতে কাজ করলেই নৈষ্ক্রম্যিসিন্ধ। সন্ত্র্যাস মানে কর্মসন্ত্র্যাস নয়, ফলসন্ত্র্যাস।
ফলাভিসন্ধি ছেডে সর্বক্রম্ ঈশ্বরে অপণি করা।

শ্বধ্ব কাজ করে, শ্বধ্ব কাজ করেই, শাশ্বত অবায় প্র লাভ করা যায় যদি স্পবকে আশ্রয় করে সে কর্মচক্র গড়ে ওঠে।

খেতড়ি থেকে চলে এল আজমির, আজমির থেকে আমেদাবাদ। আমেদাবাদ থেকে ওয়াডোয়ান হয়ে লিমড়ি।

দোর থেকে দোরে ভিক্ষা করতে লাগুল স্বামীজি, রাত কাটাল পথের ধারে, এখানে-সেখানে। কাছাকাছি কোথাও সাধ্র আস্তানা আছে স্ সে আশ্রয়ই তো তার স্বদেশ-স্ববাস।

যাও ঐ শহরের উপান্তে, মিলে যাবে আস্তানা।

সাধ্রা হাত বাড়িয়ে ল্ফে নিল স্বামীজিকে। আহা. বড় ক্লান্ত হয়েছ দেখছি. কতদিন না জানি খাওনি, ঘ্যোওনি গা ঢেলে। নাও. আগে পেট পুরে খাও, বিশ্রামের সরোবরে গা ভাসাও, চাও তো কার্মেম বাসিন্দে হয়ে থাকো।

এত অভ্যর্থনা ষেন ভালো লাগেনা।

দ্বাদনেই ব্ৰুতে পার্ল স্বামীজি এ সাধ্রা হীনব্রতী, এদের ক্লিয়াকলাপও অপরিচ্ছয়। ঠিক করল পালাতে হবে এখান থেকে।

কিন্তু এ কি, দরজায় যে পাহারা বসানো। শুধু তাই নয়, দরজায় একেবারে তালা দেওয়া।

দরজায় ধারু মারতে লাগল স্বামীজি। জানলা দিয়ে দেখা গেল বাইরে পাহারাওয়ালা হাসছে। পালাবার পথ নেই। গুহায় বন্দী কর্মেছ কেশ্রী।

দলের যে পাণ্ডা, চুপিচুপি এল স্বামীজির কাছে। বললে, 'সন্দেহ কি, তুমি একজন উচু দরের সাধ্। দীর্ঘ দিনের অট্ট তোমার ব্রহ্মচর্য। কিন্তু তোমার এ ব্রহ্মচর্যকে বলি দিতে হবে। সেই বলিতেই আমরা আমাদের সাধনায় সিন্ধ হব। তোমাকে তাই ছেড়ে দেওয়া হবেনা।

স্বামীজি ভয় পেল কিন্তু মুখে এতটাকু চিহু ফাটতে দিলনা। বরং এমন একখানা ভাব করল যেন পরিহাসের ব্যাপার।

বন্দীকক্ষে একমনে বিপত্তারিণী দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগল।

সেই আন্ডায় প্রায়ই একটি ছেলে আসত বাইরে থেকে। অনেকদিন আসেনা, কিন্তু পর্যাদন সকালেই সে এসে হাজির। আর একেবারে স্বামীজির ঘরে।

ছোট ছেলে, কারো সন্দেহের কারণ ছিলনা। আর আগে থেকেই সে স্বামীজির ভক্ত।

স্বামীজি তাকে কাছে টেনে নিল। বললে. 'ভাই, আমার বড় বিপদ। আমাকে এরা কয়েদ করে রেখেছে। কে জানে হয়তো খুন করবে।'

ছেলোট গলা নামিয়ে বললে. 'আমি কোনো উপকার করতে পারি?' 'একনাত্র তুমিই পারো। তারই জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন ঠাকুর।' 'বলন্ন, এই মনুহূতে করব।'

'একটা চিঠি লিখে দিতে চাই। তুমি সেটা নিয়ে রাজবাড়িতে ঠাকুরসাহেবকে প্রে'ছে দেবে।'

'এখুনি।'

কিন্তু চিঠি লেখবার কাগজ-কলম কই? চারদিকে অনেক খোঁজাখা, জি করে একটা খোলামকুচি পাওয়া গেল, আর একটাকরো কাঠকয়লা। তাইতেই সংক্ষেপে বিপদের কথা লিখল স্বামীজি। বললে, এটাকে তোমাব চাদরের তলায় করে নিয়ে বাও! এক দৌড়ে চলে যাও রাজবাড়ি। ভালো করে কিছ্ব লিখতে পারল্মনা। তুমিই সৰ বোলো ব্রিঝয়ে।

কে কোথাকার ছেলে, ছুটল ঝড়ের মত। কোনো রাজনক্ষীর সাধ্য নেই আটকায়, একেবারে গিয়ে হাজির হল ঠাকুরসাহেবের দরবারে। চাদরের তলা থেকে অভিনব পত্রখানি বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'চল্ন, এক নিশ্বাসও দেরি করবাব সময় নেই। আমার প্রভূ আমার স্বামীজিকে বাঁচান।'

সব বুঝে নিল ঠাকুরসাহেব। সশস্ত প্রলিশবাহিনী পাঠিয়ে দিল সেই মৃহ তে ।

স্বামীজিকে উম্ধার করে আনা হল। লোপাট হয়ে গেল সাধ্দের আস্তানা।
'এবার ভালো হয়ে মাকে র্মির দিয়ে প্রজা করব।' অস্থের সময় বলছেন
সেবার স্বামীজি : 'রঘ্নন্দন বলেছেন, নবম্যাং প্রজয়েং দেবীং কৃষা র্মিরকদ্মং।
এবার তাই করব। মাকে ব্রেকর রক্ত দিয়ে প্রজা করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসমা
হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে দ্বঃখে মহালয়ে মায়ের ছেলে
নিভীক হয়ে থাকবে।'

নিউইয়র্ক থেকে পের্মলকে লিখছেন বিবেকানন্দ : 'বংস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকার্যচিত আকাশমন্ডলের দিকে সভয়দ্খিতৈ চাহিয়া মনে করিওনা উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সম্দেয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছ্ই হয়না, নামেও কিছ্ হয়না, বিদ্যায়ও কিছ্ হয়না—ভালবাসায় সব হয়। একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘার্শ বন্ধুদ্ প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।'

আরো এগিয়ে চলো।

লিম্বড়ি থেকে জনুনাগড়। জনুনাগড় থেকে ভুজ। ভুজ থেকে প্রভাস। প্রভাস থেকে পোরবন্দর। এগিয়ের চলো।

# 96

'সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে আমি আগে যাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমিই সর্ব-সম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মর্নন্তি লাভ করিব সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর।' বলছেন বিবেকানন্দ : 'স্বার্থশ্ন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাইনা, সকলের শেষে যাইব— আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যানি আমার শ্রুত্বর্গের সাহায্যের জন্যে নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।'

পোরবন্দরে রাজপ্রাসাদে আছে স্বামীজি।

একদল সাধ্য মর্তীর্থ হিংলাজ যাবার জনো জড়ো হয়েছে পোরবন্দরে। মভিলাষ যদি মহারাজা কিছ্ম অর্থসাহায়া করেন। তীর্থে তারা পদরক্তেই ষেত্র কিন্তু বহু পথ হে'টে তালের পা একেবারে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তংত বালি বেশিক্ষণ সহা করতে পারে এমন আর শক্তি নেই। ইচ্ছে, জাহাজে করাচিতে গিয়ে সেখান থেকে উটের পিঠে করে পার হবে মর্ভ্মি। কিন্তু বলিহারি তালের সাহস! পথে-ভাসা কতগুলি সাধ্য, তালের কিনা স্পর্ধা মহারাজার কাছে দরবার করে!

সাধ্ব দলের চাঁই একজন বাঙালি। আর সে শ্নেছে রাজবাটীতে রয়েছে একজন বাঙালি প্রমহংস যার কথায় রাজা প্রায় ওঠেন-বসেন। সে শ্ব্ধ্ সংস্কৃতেই পশ্ডিত নয়, এমন ইংরিজি বলে যেন মুখে খই ফোটে। তার কথা ঠেলতে পারবেন না রাজা। এমন খাতির রাজার সপ্সে, চার যোড়ার গাড়ি চড়ে হাওরা খেতে বেরোর, রাজপ্রেদের সপ্সেও যোড়ার চড়ে খেলা করে। বাঙালি হরে বাঙালির জন্যে করবেনা একট্র স্কুপারিশ?

চাঁই আর তার এক সাকরেদ দেখা করতে এসেছে পরমহংসের সংগ্য। নিচে নেমে এল স্বামীজি।

এ কে? তুমি? স্বামীজি থমকে দাঁড়াল।

আরে, তুমি সেই পরমহংস? আনন্দে উছলে উঠল আগশ্তুক।

আগশ্বুক আর কেউ নয়, স্বামীজির গ্রহুভাই তিগ্রণাতীতানন্দ স্বামী। একেই নিউইয়ক থেকে লিখেছিলেন স্বামীজি : 'তোর নামটা একট্র ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নামরে বাপ! একখানা বই হয়ে য়য় এক নামের গ্রেভায়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে য়ম পালায়, তা "হরি" এই নামে নয়। ঐ যে গন্ভীর-গন্ভীর নাম. অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপ্রেমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষকল্যাণকর প্রভৃতি নামের গ্রেভাষ যমের চৌন্দপ্রমুষ পালায়। নামটা সরল করলে ভালো হয় নাকি? এখন বোধহয আর হবেনা, ঢাক বেজে গেছে, কিশ্তু কি জাঁহাদরী যমতাড়ানে নামই করেছ!'

'তুমি এখানে <sup>></sup>' স্বামীজি অপ্রস্তৃত। ইচ্ছে ছিলনা কোনো পরিচিত লোকেব সঙ্গে দেখা হয়।

'তুমি এখানে <sup>২</sup>' গ্রিগ**্**ণাতীত উচ্ছ্রিসত। স্বশ্নেও ভাবেনি এমন প্রত্যাশি হ লোকের আশাতীত দেখা পাবে।

'কি প্রয়োজন ?'

বলেন গ্রিগ্নোতীত। সাধ্বা হিংলাজ যাবে, রাজাব কাছে কিছ্ন ভিক্ষা চায ভূমি যদি বলে-কয়ে রাজাকে বাজি কবাতে পারো।

ভিক্ষে ?' দলিত ভূজকোর মত ফণাবিস্তার করল স্বামীজি · 'তুমি সাধ্ হরে অর্থ ভিক্ষে করতে এসেছ ? ছি ছি, এ কি হীন বৃদ্ধি।'

দ্তৰ হয়ে তাকিয়ে ∙রইল ত্রিগ্রণাতীত।

শ্বিদ দ্বেচ্ছার কেউ কিছ্ম দের তাই নেবে, চাইতে যাবে কেন, হাত পাতবে কে'ন লক্জার ?' ক্ষিণ্ড কল্ঠে বলতে লাগল স্বামীজি ' আব আমিই বা তোমাদেব জনে। রাজার কাছে নিচু হতে যাব কেন ? আমি কি কাব্ম কাছে কখনো অর্থের জন্যে হাত প্র্তি ? আজ বাজপ্রাসাদে আছি কাল হয়তো দেখবে দরিদ্রতমের পর্ণকৃতিবে। কিংলা হয়তো গাছতলার। আমি কি আরাম-বিরাম না সম্খ-স্বাচ্ছন্দ্যের ধাব ধারি ? ভূলে বেওনা আমরা পরিব্রাজক, ঘব-বন জল-আগ্নন সম্খ-দ্বংখ আমাদের সব সমান। আমরা ন্বিতীয় মহেশ।'

শমশানে গ্রে বা হিরণ্যে ত্ণে বা তন্ত্রে রিপৌ বা হ্তাশে জলে বা স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বৃশ্ধনা বিরৈক্তেহ্বধ্তো স্বিতীয়ো মহেশঃ॥ বিগন্ণাতীত উম্জনসমন্থে তাকিরে রইল স্বামীজির দিকে। এই তো সাধকেন্দ্র বীরেশ্বরের মত কথা। ঠাকুর যে বলতেন এর মধ্যে এমন শক্তি আছে যে ইচ্ছে করলে জগৎ মাতাতে পারে এ যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে।

রাজপ্রাসাদও বা ডোমডোকলার ডেরাও তাই। এ সর্বসম আকাশের মত নির্মাপ ও নিতামকে। স্বভাবসচিদানন্দ।

'তোমার কাছে কিছু আছে?' অশ্তরশ্যের মত জিগগেস করলেন স্বামীজি। কি বলবে গ্রিগ্রাণাতীত যেন একটু ন্বিধা করতে লাগল।

'যদি কিছ্ম থাকে দিয়ে দাও সাধ্যদের। নিঃস্ব হয়ে যাও। যে নিঃস্ব সেই নিঃসম্বল নয়। হর হর ব্যাম বলে পথ ভাঙো। হোক মর্ভূমি, মর্ভূমিই আর্দ্রান্তরাত্মা হয়ে উঠবে। মনে ভাববে জীবনের তীর্থাযাত্রা নয় জীবনের জয়যাত্রা।'

এই গ্রিগ্র্ণাতীতকেই লিখছে স্বামীজি: 'হ্রটোপাটিতে কি কাজ হয়? লোহার দিল চাই, তবে লাকা ডিঙোবি। বছ্রবাট্রলের মত হতে হবে, যাতে পাহাড়-পর্বত ভেদ হতে চায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দ্রনিয়ায় আগ্রন লাগিয়ে দেব—যে সংশো আসে আস্বক, তার ভাগ্যি ভালো, যে না আসে তার ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে। তা থাকুক, তুই কোমর বে'ধে তৈয়ার থাক। কুছ পরোয়া নেই, তোদের মুখে-হাতে বাগদেবী বসবেন, ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দ্রনিয়া তাক হয়ে দেখবে।'

মন্র মতে সম্যাসীর পক্ষে একটা সংকার্যের জন্যে পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ কলা ভালো নয়। আবার লিখছেন ন্বামীজি: আমি এখন বেশ প্রাণে-প্রাণে ব্রুছি, ঐ সকল প্রাচীন মহাপ্র্র্গণ যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক কথা। আশা হি পরমং দ্বংখং নৈবাশ্যং পরমং স্বখং। আশাই পরম দ্বংখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই প্রম্ স্খ। এই যে আমার এ-করব ও-করব এ রকম ছেলেমান্মি ভাব ছিল. এখন সেগ্লিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বােধ হচ্ছে। সব বাসনা ত্যাগ করে স্থী হও। কেউ যেন তােমার শার্ন-মিত্র না থাকে—তুমি একাকী বাস কব। এইর্পে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শার্ন-মিত্রে সমদ্ভিট হয়ে স্থেদ্বংখের অতীত হয়ে বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে কোনাে প্রাণীকে হিংসা না করে আমরা পাহাড়ে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।

বাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে আবার পথে নামল স্বামীজি। এবার এল স্বারকায়। প্রভাস আগেই হয়ে গেছে ষেখানে শ্রীকৃষ্ণ তন্ত্যাগ করেছিলেন, এবার স্বারকায়, ষেখানে রাজম্ব করেছিলেন মহাপ্রতাপে।

কিন্তু কোখায় সেই স্বারকা! সেখানে আজ সমনুদ্রের নীল নির্জনতা।

কৃষ্ণ কি শুখন পতিতপাবন? না, তিনি আবার পতিত্যাতন। ক্ষমা মৈতী অহিংসার কথা কি হিন্দনুশাস্তে কম আছে? বিদনুরবাকাই তো এই যে 'অক্রোধন জয়েং ক্রোধং অসাধনং সাধনা জয়েং।' শগ্রুকে প্রীতি শ্বারা অন্যায়ীকে ন্যায় স্বারা হিংসন্ককে অহিংসা শ্বারা জয় করবে। তাই বলে কি শগ্রুর কাছে বশীভূত হয়ে খাকবে এই কি হিন্দনুম্ব? ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ, ন নিতাং শ্রেয়সী ক্ষমা। সবসময়েই

তেজ বা সবসময়েই মৃদ্বতা এ ঠিক নয়। অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে থেমন পাপ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও সেই পাপ।

যুন্ধে হেরে এসে ঘ্রুক্ছে সঞ্জয়। তার মা বিদ্লা তখন তাকে বলছে : হা অরাতিহর্ষবর্ধন কাপ্রুষ্, গাল্রোখান করে। ক্প অলপ জলে পরিপ্রে হয়, মর্নিকের অঞ্জলি অলপ দ্রে ভরে ওঠে আর কাপ্রুষ্ অলপমাল্রলাভেই তুন্ট থাকে। শার্নিজিত হয়ে আর শায়ান থেকোনা, ওঠো। শায়নপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়। আশাজ্বত চিত্তে শার্র ছিদ্রান্বেরণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মুতের মত পড়ে আছ? মুহুত্মধ্যে প্রজন্তিত হও। তুষান্বির মত চিরকাল ধ্মায়িত হয়েনা। চিরকাল ধ্মায়িত হওয়ার চেয়ে ক্ষণকাল প্রজন্তিত হওয়াও শ্রেয়। নিজিত হয়েও যে ক্রেখ হয়না, প্রতিকার করেনা, সে ক্রীব—তার আর কিসের জন্যে প্রাণধারণ? ওঠো। ব্লিখমান ব্যক্তি নিজের পতনসময়েও শার্র জঙ্ঘা আকর্ষণ করে তার সংগে এক্র নিপতিত হয়, ছিয়ম্ল হলেও ভন্নোদাম হয়না। স্বতরাং আয়াসহীন আলস্যে পড়ে থেকোনা। মধ্যম উপায় সন্ধ্, অধম উপায় দান, উত্তম উপায় দন্ড। উত্তম উপায় অবলন্ত্রন করো। উঠে দাঁড়াও, দন্ডধর হও।

শ্বারকায় শঙ্করাচার্যের সারদা-মঠে আশ্রয় নিল স্বামীজি। নির্জন কক্ষে বসে ভাবতে লাগল সেই অতীত ভারতের কথা। গৃহহীন চিরপথিক সাধ্সস্ল্যাসীদের কথা। শৃধ্ব কি অতীত? দেখতে পেল ভবিষ্যৎ ভারতের স্বংন। বীর বিজয়ী নতুন আরেকরকম সন্ন্যাসীর দল। কর্মে ত্যাগে বলে বীর্যে ভব্তিতে শব্তিতে নববলসাধক। রামক্ষমন্ত্রদীক্ষিত।

ম্বারকা ছেডে চলে এল মান্ডবীতে।

কোনো তীর্থ আর দেবতা কোনো মঠ আর মন্দির বাদ রাখবোনা। ভারতের সোনার ধর্নল মুঠো-মুঠো করে গায়ে মাখবো।

বরোদা হয়ে চলে এল খাণ্ডোয়ায়। হাঁটতে-হাঁটতে হরিদাস চাট্ভেজ উকিলের বাড়িতে।

'কি চাই ?' কোর্ট থেকে ফিরছেন, দরজার সম্যাসী দেখে বিরক্ত হল হরিদাস। ভাবলে ভেক-ধরে-ভিখ-মাগা পেট-বোরেগীদের কেউ হবে।

'আপনাকে চাই।'

অপার বিষ্ময়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল হরিদাস। নিশ্চয়ই মকেল নয়. নিশ্চয়ই উকিলকে চায়না। আপনাকে চাই। যেন মর্মের অদৃশ্য শিকড় ধরে টান-মারা কথা! দ্বই চোখে কি গভীর পরিচিতির সোহাদ্য। আপনজন বলেই তো চাইতে পারছি আপনাকে। উজ্জ্বল করে লেখা দ্বই চোখে যেন সেই ভাষা!

'আস্বন! আস্বন!' হরিদাস হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল স্বামীজিকে। কথায়-কথায় এ কথা আর মনে হলনা. কোথায় উঠেছেন বা কতদিন থাকবেন। মনে হল এ গ্রহ যেন তাঁর চিরন্তন নিকেতন, সময় ক্ষয় হয়ে গেলেও যেন থাকার ক্ষয় নেই।

সমস্ত বাঙালি সমাজ মেতে উঠল। জ্জসাহেব মাধব ব্যানার্জি ভোজ দিলেন। উপনিষদ নিয়ে কথা উঠল। স্বামীজি ব্যাখ্যা করতে শ্রুর্ করল। শ্রুথ্ পাণ্ডিত্য নয় প্রাঞ্জলতা। কে তর্ক করবে, কে বলবে ব্রুথতে পাচ্ছিনা। গভীরে যেতে পারলেই তো সারল্যের স্পর্শ লাগে। আর যে স্বচ্ছ সেই তো মুক্ত সেই তো শনুঞ্জয়।

वाका ও व्याथाय वालाकम्नात भवार द्यामाष्ट्रिक रूक नागन।

পিয়ারীলাল গাণ্সন্লি উকিল হলে কি হবে এ অঞ্চলের সেরা পশ্চিত। সে মন্ত্রাভিভূতের মত বললে, 'এ জগংপ্রসিম্ধ হবে।'

কথাটা কানে উঠল স্বামীজির। স্বামীজি মনে মনে হাসল। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা।

'আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অথণ্ড সচিদানন্দদর্শন। টকটকে লাল স্বর্রাকর কাঁড়ির মত জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিন্থ। একট্ চোখ চাইলে। ব্রুল্ম ওই একর্পে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তথন বলল্ম, মা, ওকে মায়ায় বন্ধ কর। তা না হলে সমাধিন্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।

'শিকাগোতে যাবেন?' ব্যুস্ত হয়ে জিগগেস করল হরিদাস। 'সেখানে কি?'

'সেখানে ধর্মমহাসভা হবে। সবধর্মের প্রতিনিধি যাবে। আপনি <mark>যাবেন হিন্দরে</mark> হয়ে।'

স্বামীজি হাসল। সেই যে বলে 'নেই চাল নেই পাত, চড়িয়ে দাও শ্ধ্ৰ ভাত' এ প্ৰায় সেই অবস্থা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

'আপনি বন্দের যাচ্ছেন : 'আমি সেখানকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

## 99

সঞ্জয় বললে, মা, আমি তোমার একমাত্র পরত। আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে প্থিবীর জয়ৈশ্বর্য দিয়ে তোমার কী হবে? তোমার হৃদয় কি লোহনিমিত? ছেলেব জন্যে তোমার এতট্বকু কর্ণা নেই? মা হয়ে তুমি তাকে শত্রুম্থে ঠেলে দেবে?

সৌবীবরাজমহিষী বিদ্না প্রজন্মিত হয়ে উঠল। বললে, প্র. তোমার বংশগৌবর আজ কলঞ্চসাগবের অতলজলে ডুবেছে। নন্ট কীর্তি উন্ধারের জনো তোমাকে উৎসাহ না দিলে আমার প্রক্রেন্ড শৃধ্যু গদভীব সদতানবাৎসলোরই অন্র প হবে। শর্রনিজিত ধর্মার্থপ্রিষ্ট ভোগস্থবিষ্ঠিত হয়ে জীবনধারণের উপদেশ কেউই দেবেনা, কোনো দিন না। এমন জীবন সম্জনবিগহিত মুর্খসেবিত। ছি ছি, তমি স্নেহের কথা বলছ, তোমার দেহের জন্য তুচ্ছ মায়ার কথা? দেহে আত্মবৃন্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি বিজয়কেশরীর বৃত্তি অবলম্বন করতে পারো তবেই তুমি আমার স্নেহের ধন, আমার অঞ্জের নিধি। নচেৎ তোমাকে ধিক। নির্ৎসাহ কাপ্রবৃষ্ধ প্র দিয়ে কোনো নারীই প্রবৃতী হয় না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। একবার

হার হরেছে বলে পন্নরার জয় হবে না এ কেউ বলতে পারে না। শলন্ জয় কয়বে বলেই তোমার নাম সঞ্জয় রেখেছিলাম। অন্বর্থনামা ভব মে পন্ত মা বার্থনামকঃ। হে পন্ত, সার্থকনামা হও, বিফলনামা বিপরীতনামা হয়ো না।

সঞ্জয় কি তব্ চুপ করে থাকবে?

বিদ্বলা বলতে লাগল, 'যে 'লানিপন্ধের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ তার চেরে অবমাননাকর আর কী আছে? যার প্রতিদিন অন্নচিন্তা তাঁর মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। দারিদ্র মরণের তুল্য, রাজ্যনাশ পতিপ্রবিধের চেরেও দৃঃথকর। মরালী ষেমন এক সরোবর থেকে আরেক সরোবরে উড়ে যায় আমিও তেমনি এক রাজক্ল থেকে আরেক রাজক্লে এসেছি। ক্লকন্যা থেকে ক্লবধ্। রাজ্যনাশের বেদনা তাই আমার কাছে সহনাতীত। সঞ্জয়, ওঠো, অক্লে ক্ল দাও, অস্থানে স্থান দাও, বিপদসাগরে নিস্তারনোকা হও—'

সঞ্জর কশাহত তুরশেগর মত উঠে দাঁড়াল। বললে, মা. আমি যুশ্ধের জন্যে প্রস্তৃত।

যে যদেশর জন্যে প্রস্তৃত সে জয়ের জন্যেও প্রস্তৃত।

শ্রীকৃষ্ণকে সেই কথাই বলছে কুন্তী। বলছে, বাস্বদেব, ব্বিধিন্ঠিরকে তুমি আমার এই কথা বোলো যে সে মন্দর্মতি, ক্ষন্তিয়রতে অপট্ব। সৎকট হতে মান্সকে তাণ করাই ক্ষন্তিয়ের কর্তব্য। শান্তি ও স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরী ক্ষন্তিয়। তাকে আরো বোলো, তোমার ধর্ম রাজধর্ম, রাজধিধর্ম নয়। তুমি ক্ষত্ত্তাতা বহুবীর্যোপজীবিত। তোমার মায়ের দ্বংখ বোঝো, তাকে পরগ্রহে নিরাশ্রয়া প্রতিষ্ঠাশ্ন্যা করে রেখোনা। দণ্ড ধরো, ধন্কে জ্যা আরোপ করো, টঙ্কার দাও—

বেন কুম্ভকর্ণ ঘ্রিময়ে আছে, স্বামীজি বললে. বেন 'শ্লিপিং লেভায়াথান', ঘ্রমন্ত সম্দ্রদানব। সাড়া নেই স্পন্দন নেই, বিরাট জাড়োর অনড় মৃংপিন্ড—এরই নাম বােধ হয় হিন্দ্রজাতি। একে বলসাধনায় আলােড়িত করতে হবে। জীবন্যাতকে চেতনাপ্রহারে জর্জারিত সঞ্জাবিত করতে হবে। চাই লােহদ্য়ে মাংসপেশী, ইস্পাত-কঠিন স্নায়্র বক্তভাষণ মনােবল। অন্বিনী দত্তকে বললেন. 'অন্বিনী, আর কিছ্রনয়, এনার্জি ইজ রিলিজিয়ন। শক্তিসাধনাই ধর্মসাধনা।'

বলবীর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা।

বন্বে থেকে প্নায় এল স্বামীজি। সেখানে বালগণগাধর তিলকের সংগ্য আলাপ।

আলাপ ট্রেনের কামরার। তিলক আর তাঁর ক'জন সংগী আলাপ করছেন. এক কোলে স্বামীজি বসে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনের কামরার সম্র্যাসী দেখে স্বভাবতই সম্ম্যাসী নিয়ে কথা উঠল। কমবিম্থ আত্মস্থালিণ্ড ভাবভোগীর দল। এই সম্ম্যাসীরাই জগং-মারা-জীবন-আনিত্য ধর্নন তুলে দেশের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। সম্ম্যাসের আদর্শ দেশ থেকে লুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মৃত্তি নেই।

আলাপ হচ্ছে ইংরিজিন্তে। আর ষেহেতু সবাই স্বামীজিকে সাধারণ একজন মুসাফির মনে করছে, তাই মন খুলেন সংস্কৃত হলে ছিটেফোটা জানতে পারে কিছু বা, কিন্তু ইংরিজির আশা দ্রেপরাহত।

কান খাড়া করে শন্নছে সব স্বামীজি, আর আশ্চর্য হচ্ছে এদের মধ্যে মার্র একজন সম্যাস-আদর্শের নিন্দা করছে না, বরং সমর্থন করছে, সম্মাননা করছে।

একদিকে একজন অন্যাদকে বহু।

স্বামীজি আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেই একক ক্ষীণকশ্ঠের সঙ্গে মেলাল তার বন্ধুঘোষ। সম্যাসীর মুখে বিশ্বন্ধ-উচ্চারিত অনগ'ল ইংরিজি শ্বনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সম্যকপ্রকার ত্যাগের নামই সম্যাস। ত্যাগেনেকৈন অমৃত্রমানশ্রং। ত্যাগর্পযজ্ঞ ছাড়া অমৃত-উন্ধার হবার নয়। কিন্তু ত্যাগ যে করবে তার আগে অর্জন দরকার।
নিবেদন যে করবে তার আগে নৈবেদ্য-সংগ্রহ করো। দ্রে শর্রনিক্ষেপ করবে তার
আগে ধন্কের জ্যা আকর্ষণ করো নিজের দিকে। অহং না পেলে আত্মায় উৎসর্গ
করবে কি করে? যার ঐশ্বর্য বা বিভৃতি নেই সে ত্যাগ করবে কী! তাতে আর
দীনহীন পথের ভিক্ষাকে তফাং কোথায়?

মুশ্ব বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রইল স্বামীজির দিকে।

আত্মশন্তির বিকাশ করো, সেই শন্তিতেই অনাত্মভাব বিধন্দত হয়ে যাবে। অর্জন করে সব আপন করো, বিশ্বশন্তি তোমারই আত্মভাবের প্রকাশ। কিছনুই আর তোমার পর নয়। তোমার আপনর্প ছাড়া দ্বিতীয়র্প আর কিছনু নেই। আত্মকে জেনে বিশ্বে তাকে বিস্তার করো। আব জ্ঞান ছাড়া কি তাাগ হয়? বিশ্বংসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস।

এ কে অনন্যানন্দ মহাপা্ব্য ?

অন্তটেতনাময় সন্তার সাগবে আত্মভাবের বৃদ্বৃদকে নিমণ্ডিত কবে দাও। তাতেই অমৃতত্ব। ঐ অমৃত ছাড়া তৃশ্তি নেই ক্ষান্তি নেই। ঐ অমৃতেই সকল ভ্রমণের শেষ, সকল অপেষণের উত্তর।

যে একা সম্নাস-আদশেব স্তৃতি করছিল সে এগিয়ে এল স্বামীজিব কাছে। জিগগেস করল 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'প্রনায় । আপনি ? আপনার নাম কি ?'

'আমার নাম বালগুগাধর তিলক।'

তিলক স্বামীজিকে প্রনায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। একমাস রাখল নিজের কাছে। দেশমাতৃকার মৃত্তিসাধনরতের নবোচ্চারিত মন্তের অর্থ শ্বনল।

মহাবলেশ্বরে লিমড়ির ঠাকুবসাহেবের সংগ দেখা। 'ন্বামীজি, কেন সারাদেশ পরিপ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন? লিমড়িতে চল্মন, আমার প্রাসাদে চিরদিন বিশ্রাম করবেন।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'আমার বিশ্রাম নেই। আমি যে কাজ উদযাপন করতে বেরিয়েছি তার টানে আমাকে প্রথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে। শ্রমণ্ট আমার স্থিতি। কর্মই আমার বিশ্রাম।'

মহাবলেশ্বর থেকে কোলাপরে।

কোলাপন্রের রাণী স্বামীজিকে একখানি গের্রা দিল। যদি নেন তো চির-কৃতার্থ হব। কত কিছন দান করছি ভান্ডার থেকে। তার সঞ্গে অহঙ্কার কোন না মেশানো থাকে। কিন্তু এ দান নয়, এ নিবেদন। এতে দীনতার প্রাগান্ধ।

সেই স্বাসট্কু অন্ভব করল বলেই গ্রহণ করল স্বামীজি। সেখান থেকে বেলগাঁও। প্রফেসর ভাটের বাডি।

এ এক অম্পুত সম্যাসী। আর-আরদের মত খালি গায়ে থাকেনা, বেনিয়ান পরে। মাথায় জটা নেই, পাগড়ি। হাতে দণ্ড নেই, লম্বা একটা লাঠি, বেড়াবার ছড়ি বললেই ভালো হয়। কমণ্ডল্ব আছে একটা বটে কিম্পু পকেটে তিনখানি বইয়ের মধ্যে একখানি ফরাসী গানের স্বর্রালপির বই। আর কথা বলে কিনা ইংরিজিতে। শ্ব্র্ব্ব ধর্ম আর ঈম্বরের কথা নয়, সমস্ত লোকসংসারের কথা, সমাজনীতি রাজনীতি অর্থানীতি। শ্ব্র্ব্ব শাস্ত্র নয়, সমস্ত খবরের কাগজ যেন ম্ব্র্থ্য। তারিখ মিলিয়ে দেখ, এতট্বকু নেই কোথাও ভূলচুক।

শিষ্যা মূণালিনী বস্কুকে চিঠি লিখলেন স্বামীজি :

'মৃথিতৈমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ভূবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছুখ্খল হইবে! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই ভূমি-আমি দশজন বড় জাত? সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মৃত্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই প্র্যার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা কবা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পবম প্রের্থার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফৃতির ব্যাঘাত করে তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত—'

তার উপর কিনা পান-শ্পারি চেয়ে নিয়ে খায়। সেদিন কিনা দোক্তাও চেয়ে বসল। এতে স্তাম্ভত হবার কিছা নেই। বলছে স্বামীজি। শ্রীগার্মহারাজ আমার অসম্ভর রকম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কিন্তু এসব তৃচ্ছ নেশাগানির দিকে নজন দেনিনা। বলেছেন এ থাক এতে কিছা ক্ষতিব্দিধ নেই।

'মাছমাংস খান, না, নিরামিষ?'

'মাঝখানের ঐ না-ট্রকু নেই। যখন যা জ্রটবে তাই খাব।'

'যদি না জোটে?'

'উপবাসে থাকব। নিরম্ব, উপবাস।'

খদি অহিন্দু নিয়ে আসে খাবাব ?'

'খাব। কত মুসলমানের বাড়ি অতিথি হয়েছি।'

অসাধারণই বটে। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পডছিল ভাটে, পাশটিতে চৃপ করে এসে বসেছে স্বামীজি। ভূল উচ্চারণ ও ভূল উম্পৃতির সংশোধন করে দিচ্ছে।

সমস্ত শাস্ত্র যেন জিহ্বাগ্রে।

তকেও বিন্দ্রমাত্র রোষ নেই র্ঢ়তা নেই। সেদিন তো বেলগাঁওয়ের একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়র তর্ক করতে এসে কট্র কথা বলে বসল, তত্রাচ স্বামীজির মুখের সরল লাবণাট্রকু স্লান হলনা। বললে, যাই বলনে বেদানত বনের জিনিস নয় ঘরের জিনিস, কোনো সম্প্রদায়ের নয় সমসত বিশ্বমানবের।

এই বিশ্বমানবৈর একটিমাত্র ধর্নান। তাই ওঁ। ওঁ-ই পরমান্মার প্রিয় নাম। ওঁ-ই সম্মতিবাচক স্বীকৃতিজ্ঞাপক শব্দ। তাই ওঁ-ই পরমান্মার প্রতীক। ওঁ-এর মানেই ২চ্ছে, হাঁ, আহে, পেয়েছি। সেই ধর্নিটি শ্ব্ব আমাতে নর সমসত চরাচরে। সমসত পরিপ্র্ণতার স্বীকারমন্তই ওঁ! এইটিই আমার পতাকার প্রতিহ্ন।

পথে-প্রান্তরে এই পতাকা বহন করে নিয়ে যাব, প্রাসাদে-কুটিরে, হাটে-বাজারে, গঙ্গে-গ্রামে, যত্রত্র। যিনি দিয়েছেন তিনিই বহন করবার শক্তি দেবেন। আর যদি না দেন, প্রকৃতির কাছে না হয় বলিপ্রদত্ত হব।

'জগতের মধ্যে যারা প্রম্নাহসী যাতনাই তাদের বিধিলিপি', লিখছেন প্রামীতি : 'আমার প্রাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দ্বঃখ্যন্তগাকে প্রছন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দ্বঃখ ভোগ করতেই হবে। আমি আনন্দিত, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদন্ত হয়েছে আমিও তাদেরই একজন।'

### 94

শোপাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ মহাবাদি ংনামানের কথা।

ান হিনাগেরিল, হে বানব্রেণ্ঠ সহার্থব লংখন করে। সেনাপতি চান্বরান বল্ডে সমানকে, তুমি ছাডা কার্য সাধ্য দেই এই দ্পোর পারাবার হুতিক্রম করে। এই পর্ব এপ্রাণ ভবংগ-আচ্চন্ন সমান্ত দেখে বানবকুল বিষয় হয়ে রয়েছে, তুমি একবার ভোমার বিক্রম দেখাও। তুমি বীর্যবান, ব্রিখ্যান মহাবলপবাক্তম। শৈশবে নবাদির সার্থ দেখে পরিপক ফল মনে করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলে, তিন-শত যোজন উঠেছিলে আকাশে। আবার ভোমার সেই দ্যুর্মবেগ প্রাণিত করে।

বানরবৃদ্ধদেব অভিবাদন করে হন্মান বললে 'সকলে নিশ্চিত হও, আমি মহেন্দু পর্বতের ভৃষ্যতম শিখনে গিয়ে উঠছি। আমি সেখান থেকে লাফ দেব। রামের হস্থানিক্ষিত শর যেমন ছোটে তেমনি প্রধাবিত হব শ্নেন। আকাশে-সম্দ্রে এমন কেউ দেই যে আমার বেগ প্রতিবাধ করে।

মহাকায় মহাকপি লাফ দিল। পক্ষসমন্তিত পর্বতের মত শোভিত হল আকাশো। তথ্য সাগ্য ভাবল এব কিছ্ম আন্ক্লা কবি। ছলমান ইনাকপর্বতকে বললে 'গিবিবব, ত্মি এবার একবাব উত্থিত হও। ভীমকর্মা হন্মান শ্রান্ত হয়েছে, তোমার উপর বসে সে একটা, বিশ্রাম করবে।'

সাগরজল ভেদ করে মৈনাক উত্থিত হল।

হন্মান ভাবল আকস্মিক এক বিঘা এসে উপস্থিত হল বাঝি। বৃক্ষের আঘাতে তাকে আবাব অবন্মিত করল। মৈনাক বললে, 'বানরোন্তম, তুমি আমাকে ভুল ব্ঝোনা। তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্যেই আমি আবির্ভূত হয়েছি। তুমি দ্বুক্তরকর্মে ধাবমান হয়েছ, তোমাকে অত্যন্ত প্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দ্বুদন্ড আমার শ্রেগ বসে বিশ্রাম করো। তারপর আবার যাত্রা কোরো।'

আকাশপথে হন্মান উত্তর দিল, 'তোমার কথাতেই আমি আতিথ্যলাভ করেছি। দ্বঃখিত হয়োনা, আমার বিলম্ব করার সময় নেই। কোথাও বিশ্রাম করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

সেই প্রতিজ্ঞা স্বামী বিবেকানন্দেরও।

ফরেন্ট অফিসর হরিপদ মিত্রর ইচ্ছে স্বামীজিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যায়।

'কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?' প্ৰামীজি ইতস্তত করল : 'বাঙালি দেখেই যদি চলে যাই তবে মারাঠি ভদ্ৰলোক ক্ষান্ত্র হতে পারেন।'

'কিন্তু কাল সকালে আমার ওখানে চা খেতে আপত্তি নেই তো?'

'না, না, যাব চা খেতে।'

আটটা বেজে গেল, তব্ব স্বামীজির দেখা নেই। এ কেমনতবা চা খাওয়া! ভূলে গেল নাকি? ভূলেই বা যাবে কেন?

হরিপদ নিজেই দেখতে চলল কি ব্যাপার।

গিয়ে দেখল মারাঠির বাড়িতে বিরাট মজলিশ। শহরেন বহু জ্ঞানী-গ্রণী লোক স্বামীজিকে ঘিরে বসে ধর্মসম্বন্ধে বিচিত্র প্রশন করছে, ইংবিজিতে, বাঙলায়, হিলিতে, সংস্কৃতে—আর স্বামীজি যার যা ভাষা সেই ভাষায় তাকে উত্তর দিছে অনর্গল। এতট্বুকু বিরতি নেই, বিবক্তি নেই। প্রশনকর্তারাই হিম্সিম খেয়ে যাছে। সাধারণত উত্তরদাতাই ঘায়েল হয়, আমতা-আমতা করে আবোলতাবোল বকে, এখানে প্রশনকারীই নিরস্ত-পরাস্ত। কোথাও স্বৃতীক্ষ্ম যুক্তি, কখনো বা গভীব উপলম্পির তেজ, কোথাও বা নৃশংস বিদ্রুপ। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে আধ্বনিক বিজ্ঞান স্ববিষয়েই অদ্ভত ব্যুৎপত্তি। মুক্থবিস্ময়ে শ্বনতে লাগল হরিপদ।

হাত জোড় করল স্বামীজি। হবিপদকে লক্ষ্য করে বললে, 'ভাই, ফেতে পার্বিন, মার্জনা চাই। এতগুলো লোকেব প্রাণেব পিপাসা মেটাতে গিয়ে নিজেব পিপাসাবে ভূলে যেতে হয়েছে।'

'আপনি আমাব বাড়ি চল্মন। শুধুর একবেলা চা খেতে নয়, কফেকদিন থাকতে।' 'বড় জোর তিনদিন। একটি ব্লেফ্ব নিচেও সনাতন গোস্বামী তিনদিনেব বেশি বসতেন না। কিন্তু তার আগে এই গৃহস্বামীব মত কবো। তিনি না ছাডলে যাই কি করে?'

মারাঠি ভদ্রলোকের মত কবিয়ে হরিপদ স্বামীজিকে নিয়ে গেল স্বগ্রে। বললে, 'মহারাজ, একটা কথা জিগগেস করব?'

'করো।'

'ধর্ম ঠিক ঠিক ব্রুতে হলে অনেক কিছ্র লেখাপড়া করতে হয়, তাই না?'
ক্রেমন যেন অসহায় দেখাল হবিপদকে। স্বামীজি কত কিছ্র পড়েছেন, তাঁর
১৬২

পাশ্ডিত্য অগাধ স্মৃতিশক্তি দ্বর্মার—সেই তুলনায় হরিপদ তো সম্দ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও তুচ্ছ। তার কি উপায় হবে?

স্বামীজি হাসল। বললে, 'ধর্ম' ব্রুবতে কানাকড়ি বিদ্যেরও দরকার হয়না। বোঝাতে গোলেই জাহাজবোঝাই বিদ্যের দরকার। ঠাকুর বলতেন, নিজেকে মারতে একটা নর্ন হলেই চলে, কিন্তু অন্যকে মারতে হলে দা-কুড়্ল বর্শা-টাঙি অনেক রকম অস্ক্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রভুকেই দেখনা। রামকেণ্ট বলে সই করতেন কিন্তু তাঁর মত ধর্ম আর কে ব্রুবেছিল বলো?'

শ্রীকৃষ্ণ কি বললেন অর্জ্নকে? বললেন, যে অনন্যভাক বা অনন্যভন্তি হয়ে আমাকে ভজনা করে সে যদি ঘোর দ্বাচারও হয়, জানবে সে সাধ্য। ভক্তির স্পর্শেই সে সাধ্য হয়ে যাবে। আর, যে ভক্ত, জানবে তার কথনো বিনাশ নেই।

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই তো ধর্মসাধন। আর ভালোবাসাই তো সহজসাধন।

ভিত্তর স্পশেষ্টি দ্বর্ত্তও নিমেষে সাধ্য হয়ে উঠবে। হাওয়তে মেষের ট্রকরোট্রকু সরে গেলেই মৃহ্তে স্থের দাঁপিততে জগৎ উদ্ভাসিত। ভত্তিবই এই পতিত্পাবনী শত্তি। হেন পাপ নেই যা এগাই-মাধ্যই কর্লোন, প্রেমের ন্স্পের্শ নিহয়ে গেল? নিশাকালে গঙ্গাসনান সেরে নিজনে বসে প্রতিদিন এখন দ্বইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন. অর্জুন, আমার চিন্তারই মনকে নিযুক্ত রাখো, আমাতেই ভক্তিমান হও, প্জাপরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার করো। আমাতেই শরণ নিয়ে অধিষ্ঠিত থাকো। যা কিছু করো, কর্ম ও ভোজন, দান বা তপসদ সব আমাকেই অপণি করো। যে অননদিত্ত হয়ে আমাকে চিন্তা করে আমি তার যোগক্ষেম বহন করি। অর্থাৎ যা তার নেই তার সংস্থান করি, যা তার আছে তা ক্ষা করি।

অলব্ধ বস্তুর সংস্থান হচ্ছে যোগ আর লব্ধবস্তুর রক্ষণ হচ্ছে ক্ষেম।

'যে কোনো কাজ করবে মনপ্রাণ ঢেলে করবে।' বললেন স্বামীজি, নিধারিত কাজ স্টার্রপে নির্বাহ করাই ধর্ম। আমি এক সাধ্কে জানতাম, বসে-বসে অনেকক্ষণ ধরে নিজের পিতলের লোটাটাকে মাজত একমনে। মেজে-মেজে সোঁনার মত ঝকঝকে করে তুলত। যেমন তার প্জায় নিষ্ঠা তেমনি এই লোটা-মাজায়। কোনোটাই কম নয়। লোটা মাজছে যেন অন্তর মার্জনা করে স্বর্ণবর্ণ করে তলছে।'

একটি ছাত্র এসেছে স্বামীজির কাছে। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীক্ষা, মতলব কি করে তা এড়ানো যায়, তাই সাধ্য হবার অভিলাষ। বললে, 'আমাকে আশ্রয় দিন। সাধ্য করে নিন আপনার সংগো।'

স্বামীজি বললে, 'এম. এ-টা পাশ করে এস. সাধ্য করে নেব। সাধ্য হওয়ার চেয়ে এম. এ পাশ অনেক সোজা।'

কি আশ্চর্য, মনের কথাটা কি করে ধরে ফেললেন! য্বক চলে গেল হে'টমুখে।

সব সময়েই অস্থ-এই মনোবাাধিতে ভগছে হবিপদ। আর থেকে থেকে

একটার পর একটা ওষ্ধ খাচ্ছে।

স্বামীজি বললে, 'আমি তোমার অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল হরিপদ। বললে, 'সারিয়ে দিচ্ছেন?'

'হাাঁ, দিচ্ছি।' বছ্লকণ্ঠে বললে স্বামীজি, 'তোমার কোনোই অস্থ নেই— এই বলবান প্রত্যয়ের ভাবই তোমার সর্ব অস্থের মহৌষধ। বিষ নেই বললে সাপের বিষও চলে যায়, অস্থ নেই বলতে পারলে অস্থও উড়ে যাবে। আনন্দ করো, সেই আনন্দ যাতে শরীর না ক্লান্ত হয় মনে না অন্তাপ জাগে, আর শ্ব্দ-ভাবে থাকো আর মহৎ চিন্তা মনে লালন করো। কোথায় ব্যাধি, কোথায় অবসাদ! স্বান্ধ মৃত্যু? মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে দাও। ভাবো, তোমার আমার মত শতসহস্র লোক মরে গেলেও পৃথিবীর কিছ্ম আসে যায়না। মরাটাকে বয়ে যেতে দাও, বাঁচাটাকেই বয়ে যেতে দিও না।'

হরিপদর রোগব্যাধি সেরে গেল।

আরো এক ব্যাধি আছে—সবসময়ে অফিসের কর্তাদের সমালোচনা করা। সমালোচনা করা মানে নিন্দে করা।

'তোমার সমালোচনা কে করে। পালটা একবার শ্বনে এলে হয় তোমাব কর্তাদের মুখে! স্বামীজি ধমক দিয়ে উঠল : 'শোনো। তুমি যদি তাদেব প্রতি প্রসন্ন হও তারাও তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে। তুমি বির্প হলে তারাও বির্প। অন্যের গ্র্ণ দেখ, অন্যেও তোমার গ্র্ণ দেখবে। তোমার প্রতি অন্যেব ব্যবহাব তাদের প্রতি তোমারই মনের প্রতিচ্ছায়া। যেমন ভিতরের চিত্ত তেমনি বাইবেব চিত্র।'

নিরভিযোগ হয়ে গেল হরিপদ।

হরিপদর বিলিতি ভাগ্য, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবেনা।

'দারিদ্র তাড়াতে পারো বৃঝি, নয়তো দোরগোড়া থেকে ভিখিরিকে তাড়িযে দিয়ে বাহাদুরি কি?'

'পয়সা দিলেই তো গাঁজা কিনে খাবে।'

'দেবে নো দ্য'চাবটে পয়সা কি খেল না খেল তোমার খোঁজখবরে কি দবকাব হ তোমার উদ্বৃত্ত আছে, দিয়েই তোমার পাপক্ষয়।'

হরিপদর রুপণ মৃতি উন্মুখ হল।

আরো এক উপসর্গ আছে, তর্ক করে।

স্বামীজি বললে. 'তর্ক মর্ভূমি। উপলব্ধিই হচ্ছে শ্যামছায়াচ্ছল খর্জ্ব-কুঞ্জ।'

কয়েকদিন ধরে রাখতে চাইল হরিপদ, স্বামীজি ঘাড় নাড়ল। এবাব যাব দাক্ষিণাত্যে। নাগমাতা সন্রমার মত সংসাররাক্ষসী যতই মন্থব্যাদান কর্ক হন্মানেব মত যাব নিজ্ঞানত হয়ে।

হন্মান সাগর লখ্যন করছে দেখে সিম্ধ-গম্ধর্ব-দেবতারা নাগমাতা সাক্মাকে বললে, রাক্ষসর্প ধরে হন্মানের যাত্রাপথে বিঘা স্থিত করে। সা্বমা ভয়াবহ

মর্তি ধরে মুখবিস্তার করলে। হন্মানকে বললে, 'বানরোত্তম, দেবতার বিধানে তুমি আমার ভক্ষার্পে নির্বাচিত হয়েছ, স্বৃতরাং আমার মূখে প্রবেশ করো।'

কি দুর্নিমিত্ত! হন্মান দেহ স্ফারিত করতে লাগল, স্বরমার গ্রাসও বড় হতে লাগল অন্বর্প। হন্মান তখন কি করে! ম্হুর্তমধ্যে অঙগ্রুষ্ঠপ্রমাণ হয়ে গেল। ছোটুটি হয়ে মুখবিবরে প্রবেশ করেই চক্ষের পলকে বেরিয়ে এল। অল্তরীক্ষে উঠে বললে, নাগমাতা, তোমার কথা রেখেছি। এবার চলেছি শ্রীরামের কথা রাখতে।

মহামায়া যতই বন্ধনরভজ্ব আন্বন দড়িতে কুলোবেনা। আর যদি বেশি দড়ি আনেনও, এত ছোটুটি হয়ে যাবে, গ্রন্থি দিতে পারবেননা কিছ্রতেই।

## 02

আমি ষেমন বৃঝি আর কেউ তেমনি বোঝেনা এই ভাবটা ত্যাগ করে।

এক রাজার রাজ্য আক্তমণ করতে আসছে বিদেশী। রাজা মন্ত্রণাসভা

ডাকলেন। কি উপায়ে রাজ্যরক্ষা হতে পারে তার উপদেশ করে। কার্নুশিল্পীরা

বললে, রাজ্যের চারদিকে গভার করে পরিখা খনন করলেই হবে। মৃৎশিল্পীরা

বললে, শৃধ্ব পরিখায় ঠেকানো যাবেনা। আমরা বলি উচ্ করে মাটির দেয়াল

দিন। স্ত্রধরেরা বললে, দেয়াল দেওয়া ভালোই তবে মাটির নয়, কাঠের।

চর্মকারেরা বললে, কাঠের নয় চামড়ার, কে না জানে কাঠের চেয়ে চামড়া মজবৃত।

কর্মকারেরা হাসল। বললে, লোহার চেয়ে আর শক্ত কে? লোহার দেয়ালই

সবচেয়ে সমর্থ। উকিল-মোন্তারের দল এগিয়ে এল। বললে, ও সবে অনেক

শ্রম অনেক অর্থ। আমাদের বলনে আমরা শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্কে ব্রিয়ের দিয়ে

আসি বলপ্র্বিক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করায় তাদের কোনো অধিকার নেই। আহা,

যুক্তিতর্ক শোনবার জন্যে কান তারা খাড়া করে আছে আর কি। এগিয়ে এল

প্রোহিতের দল। বললে, আমরা যা বলছি তাই সেরা কথা, তাই পালন কর্ন।

গ্রহদেবতার সন্তোষ কর্ন। যাগয়জ্ঞ কর্ন, শান্তিস্বস্তায়ন কর্ন—

যার যেমন স্বার্থ সে তেমনি বলছে। তারপর শ্রুর্ হয়ে গেল অস্তঃকলহ, আত্মসাধনসংঘাত।

ঠাকুর বলতেন, সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কথা কার্ মনে হয়না।

সেই সূৰ্য কি? সেই সূৰ্য ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি? স্বার্থস্পর্শলেশশূন্য নিরম্তর কর্ম।

'প্রভূর মত কাজ করো, ক্রীতদাসের মত নর।' বলছে স্বামীজি : 'নির্বিশ্রাম কাজ করো। শতকরা নিরানন্দ্রই জন দাসের মত কাজ করে. তাই তার ফল দ্বঃথ, সের্প কাজ স্বার্থপির। স্বাধীনতার সংগে কাজ করো, ভালোবাসার সন্দো কাজ করে। স্বাধীনতা না থাকলে ভালোবাসা কোথায়? ক্রীতদাসের কি ভালোবাসা থাকে? একটি দাস কিনে এনে শিকলে বে'ধে যদি তাকে কাজ করাও সে বাধ্য হয়ে কন্টেস্ফেট কাজ করবে বটে, কিন্তু তাতে ভালোবাসার নাম-গন্ধও থাকবে না। স্বার্থের জন্যে যে কর্ম তাতে শন্ধন্ ক্ষোভ, আর ভালোবাসার জন্যে যে কর্ম তাতে শন্ধন্ ক্ষোভ, আর ভালোবাসার জন্যে ব্যক্ষ তাতে শন্ধন্ আনন্দ।

শারীর তো যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়?' আবার বলছেন স্বামীজি: 'মর্চে পড়ে-পড়ে মরার চেয়ে ক্ষরে-ক্ষয়ে মরা ভালো। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ইট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভালো। এ অনিত্য সংসারে দ্বাদন বৈশি বেচেই বা লাভ কি। জরাজীর্ণ হয়ে একট্ব-একট্ব করে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতট্বকু কল্যাণের জন্যে লড়াই করে নিমেষে মরে যাওয়াও স্বের। নহি কল্যাণকৃং কিচং দ্বর্গতিং তাত গচ্ছতি। হে বংস, সংকর্মকারীর কখনো দ্বর্গতি হয়না।'

বেলগাঁও থেকে বাৎগালোর।

স্বামীজি ভাবল, গাঢাকা দিয়ে থাকব। কিন্তু সূর্য কতক্ষণ থাকতে পারে মেঘাবৃত হয়ে? মহীশুরে রাজার দেওয়ান শেষাদ্রি আয়ারের কাছে খবর গেল।

এ কে অত্যাশ্চর্য প্রের্ষ! সমস্ত শাস্ত্র নথাগ্রে, প্রতিভাভাসিত ললাট. জ্যোতির্মায় চক্ষ্ম, কে এ তর্ণ সম্যাসী! সমস্ত উপস্থিতি এই শ্ধ্ম উচ্চারণ করছে সে ঈশ্বরপ্রেরিত।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল আয়ার।

'কোরানের এ জারগাটা ব্রঝিয়ে দিতে পারেন?' মহীশ্রের রাজার সভাসদ আবদ্বল রহমান এসে বললে।

'কোন জারগাটা?' কুণ্ঠার এতট্বকুও কুয়াশা নেই এমনি নিশ্চিন্ত সারল্য স্বামীজির কণ্ঠস্বরে।

জায়গাটা আওড়াল রহমান।

আধ্তি শেষ হতে না হতেই অর্থের গ্রন্থিমোচন করল স্বামীজি। সন্দেতের মীমাংসা করে দিল।

আয়ারের ইচ্ছে হল রাজা উদিয়ারের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ করিয়ে দেয়। রাজা একবার চোখ মেলে দেখকে কাকে বলে ত্যাগ কাকে বলে বিদ্যা কাকে বলে ধর্মদ্যিত। কাকে বলে বহিন্দীশ্ভিময় ব্যক্তিত্ব।

প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হল উদিয়ার। সম্র্যাসী বটে, রাজপ্রেরে মত্র শোভান্তিত। এ কি গেরুয়া, না, ত্যাপ ও প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের বহিপতাকা!

রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল রাজা। একসার কুঠুরি ছেড়ে দিল স্বামীজিকে। স্বামীজি বললে, 'এতগুলো ঘর দিয়ে আমার কি হবে?'

'বেশ একট্র মেলে-ছড়িয়েই থাকুন।'

'প্রসারিত হব শর্ম কক্ষে নয় বিশেব। শর্ধর খিলে নয় নিখিলে। আঙিনা ও আকাশকে এক করে।' ক'দিনেই রাজার অন্তর্গ্গ হয়ে উঠল স্বামীজি।

কিন্তু একাকী না হতে পারকো সেই অন্তরগাতা স্বাদ্ হয়না। রাজা মানেই একটা ভিড়, পারিষদের বাহিনী। পারিষদেরা রাজাকে কিছনতেই একা থাকতে দেবে না। তাতে স্বামীজির কি। সে বিগতভী, তার কাছে একাও যা একশোও তাই।

সপার্যদ সভাগ্হে বসে আছে রাজা, স্বামীজিকে জিগগেস করল, 'তুমি আমার পার্যদদের কি রকম মনে কর?'

আর যেন প্রশ্ন পেলনা রাজা।

যতই অর্ফান্তিকর হোক, স্বামীজি পেছপা হবার পাত্র নয়। বললে, 'পার্ষদরা সব জায়গাতে সব সময়েই একরকম। চাট্বকারিতার শ্ব্ধ একটাই নাম। আর, তা চাট্বকারিতা।'

সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওায় করতে লাগল।

'আমি কার্ মূখ চেয়ে কথা বলিনা। মনে যা অন্ভব করি তাই খুলে প্রকাশ করি।' ধীর স্বরে বললে স্বামীজি।

কিন্তু রাজার বড় ভাবনা হল। নিভূতকক্ষে ডেকে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। বললে, 'এ আপনি করেছেন কি?'

'কি করেছি?'

'এমন প্ৰাটবক্তা কি হতে আছে?'

'সতা সব সময়েই স্পণ্ট। সরল স্কুফর্ট, বোধগম্য।'

'আমার পার্ষদরা সব ভবিণ চটেছেন, দেওয়ানও ক্ষ্মে হয়েছেন—' রাজারও যেন খানিকটা মনোভংগ হয়েছে মনে হছে।

'অন্ধকারে যারা থাকতে চায় তারা কি স্থাকে সহা করতে পারে?'

'আপনাব জন্যে আমাব ভয় হচ্ছে স্বামীজি।'

'আমার জনো?' স্বামীজি হাসল।

'স্পণ্টবাদিতা নিরাপদ নয়, তার ফল শনুস্থি। ভয় হয় শনুর দল আপনার ক্ষতি. এমন কি আপনার মৃত্যুব জনো না ষড়যন্ত করে।' রাজার মুখ কালো, ঘোরালো হয়ে উঠল : 'এমন ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে সাধ্র জীবননাশের কথাও আমার জানা আছে।'

'জীবননাশ?' উচ্চকশ্ঠে হেসে উঠল স্বামীজি। 'আপনি কি মনে করেন ঠিক-ঠিক যে সম্যাসী সে প্রাণভরে সতা বলতে কুন্ঠিত হয়?'

'তব্ৰও—'

'যদি আপনার ছেলে এসে জিগগেস করে, তাব বাবা কেমনতবো লোক, আমি তাহলে বলব তিনি সর্বাপ্যাধার? যে গুণ আপনাতে নেই তাই আপনার ভয়ে. স্পণ্টবাদিতা নিরাপদ নয় বলে, বলব আপনাতে আছে? যে চাট্বাদকে ধিক্কার দিচ্ছি, নিজেই করব সেই চাট্বাদ? তবে এক কথা—'

উৎস্ক হয়ে তাকাল রাজা।

'যার যা দোষ বা দর্বলিতা তা তার মন্থের উপরই বলি। অগোচরে নিম্দা করিনা।'

'যদি তার সম্বন্ধে তার অসাক্ষাতে কথা ওঠে?'

'তখন যেটাকু তার মধ্যে গাণ তার উল্লেখ করি।'

'বংসগণ, কামড়ে পড়ে থাকো, আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন কাপ্রেষ না থাকে।' আলাসিন্গাকে চিঠি লিখছেন স্বামীজি : 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী সর্বদা তার সন্গ করবে। সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি লোহবং দৃঢ়ে হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি চাই, যা কিছ্তুতেই কন্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো; প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ কর্ন।'

আবার লিখছেন মেরি হিলকে: 'মধ্বভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মধ্বভাষী হতে চেণ্টা করি, কিল্টু যেখানে তা হতে গেলে আমার অল্তরন্থ সত্যেব সঙ্গে একটা উৎকট রকমের আপোষ করতে হয়, সেখানে আমি পিছিয়ে যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসীনই, আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি সমদ্শিতার ভক্ত।'

ভাগনী, আরো লিখছেন, 'আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাব সংগ মিত্টম্থে আপোষ করতে পারিনা তার জন্যে আমি দ্বংখিত। কিন্তু সতা করে তোমাকে বলি, কিছ্তেই পারি না আপোষ করতে। সারাজীবন এর জন্যে আমি ভগেছি, তব্ পারি না, শতশতবার চেণ্টা করেও পারি না। ঈশ্বব মহিমময় তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। যৌবন ও সৌল্ম্ম নশ্বব, নাম যশ ধন দৈভ্য নশ্বব, এমন কি বন্ধ্তা ও ভালোবাসাও চ্র্ণ-বিচ্র্ণ হয়ে যায় একমাত্র সতাই চিবস্থাযী। হে সত্যর্পী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়্তা হও। শ্বে মিণ্ট শ্বে মধ্য করে আমাকে রেখোনা। আমি যেমন আছি যেন তেমনিই থাকি। নিত্র নিয়ত আমাকে যেন কে বলছে, হে সম্ব্যাসী, তুমি নির্ভায়ে দোকানদারি ত্যাগ কবে শত্র-মিত্র ভেদ না রেখে লত্যে দ্রুপ্রতিষ্ঠ থাকে। আমি হ্রুয়বাসী সত্তের বাণী না শ্নে কেন বাইরেব লোকের খেয়ালমাফিক কথা কইব ও ভাগনী আমি ভাতি নই। ভয়ই স্বাপেক্ষা গ্রহ্তর পাপ—এইই আমার ধর্ম। আমার ধর্মেব শিক্ষা।

রাজপ্রাসাদের কুয়াশা অন্তহিত হয়ে গেল।
দেওয়ান নিজেই এসে একদিন বললে, 'কিছ্ন একটা উপহাব নিন।'
'কি আশ্চর্য, আমি কি উপহার নেব?'

'আপনাব সঙ্গে আমাব সেক্রেটারিকে দিয়ে দিচ্ছি, যে কোনো দোকানে গিয়ে যা আপনাব ইচ্ছে একটা কিছু কিনে আনুন—'

'যা আমাব ইচ্ছে?'

সেক্রেটাবি চেক-বই সভেগ নিল। যত মোটা টাকাই হোক দিয়ে দেবে অনাস্প্র। স্বামীজিকে নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘ্রতে লাগল। মনিহানি ভামা-কাপড়, বিলাস-প্রসাধন, এমন কি খেলনার দোকান। যা দেখে শিশাৰ মত তাতেই ১৬৮

উল্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার দ্রব্যান্তরে চলে যায়। সব কিছ্রই স্কুলর, সব কিছ্রই নয়নহরণ। কিল্ডু কিনি কি?

কিছ্ব একটা কিন্ন। কিছ্বই না কিনলে দেওয়ানজি অসম্পূষ্ট হবেন।' বললে সেক্টোরি, 'বলবেন আমিই সব ঘ্রিয়ে-ঘ্রিয়ে দেখাইনি আপনাকে।'

কিছ্ব একটা কিনতেই হবে? হাসতে লাগল স্বামীজি।

কি রকম লোক! দোকানভরা জিনিস, পকেটভরা টাকা, তব্ কেমন নিশ্চেতন! হে'টে-হে'টে ক্লান্ত হয়ে গোলাম তব্ কিনা লোকটার সাড়া নেই।

'किছ, একটা किनटाउँ रदा, ना? এकটা চুর,ট किनि।'

চুর্ট কিনল স্বামীজি। ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। রাজা জিগগৈস করল, 'স্বামীজি, আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।' বললে স্বামীজি, 'দেশের কাজই আমার কাজ।' 'দেশের কাজ ?'

'হাাঁ. দেশকে বড় করে তুলান।' স্বামীজির মাখ প্রদীপত হয়ে উঠল : 'সম্পদে, সম্পিতে, প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্য। আপনি রাজা, আপনি না করবেন তো কে করবে? কিন্তু সকলের চেয়ে বড় রত্ন মান্ষ। মান্ষ গড়ে তুলান।'

মুক্তি? কিসের মুক্তি? ক্ষ্মার থেকে মুক্তি, দারিদ্রের থেকে মুক্তি. দৌর্বল্যের থেকে মুক্তি। এক হাত যে লাফাতে পারেনা তার কিসের সমুদুলংঘন!

অহিংসা ঠিক, নিবৈরি বড় কথা, বলছেন স্বামীজি, কিন্তু শাস্ত বলছে তুমি গেরসত তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। আততায়ী গ্রু হোক বাহারণ হোক বহুখুত হোক বিনা বিচারে তাকে হত্যা করবে। বীরভোগ্যা বস্বধরা—বীর্য প্রকাশ করো। সাম, দান, ভেদ, দশ্ড চার নীতি পালন করে প্থিবী ভোগ করো তবেই তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘ্লিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও নরকভোগ।

সোজা স্বধর্ম করো। অন্যয় কোরো না অত্যাচাব কোবো না, আর যথাসাধ্য পরোপ্কার কোবো। গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহা কবাই পাপ, তার প্রতিবিধানে তৎপর হওয়াই প্রণা। মহোৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিজন দশজনকে প্রতিপালন করা, দশটা হিতকর কার্যান, ভান করাই ধর্ম। এ যদি না করতে পারো তো তুমি কিসেব মান্ষ। গৃহস্থই হলে না, বলছ কিনা মোক্ষ চাই! নিজেই শ্তে পেলে না, ডাকছ কিনা শঙ্করাকে।

ধার্মিকের লক্ষণ কি? ধার্মিকেব লক্ষণ নিয়তকর্মশীলতা। যে অনলসভাবে অনবচ্ছিন্ন কর্ম কবে সেই ধার্মিক। কার্মিকই ধার্মিক।

ওঁকারধানে সর্বার্থসিদ্ধ। হরিনামে সর্বপাপনাশ। শরণাগতিই সর্বাশ্তি। এ স্মৃষ্ঠিত শাস্ত্রবাকা, সাধ্বাক্য সতা। বলছেন আবার স্বামীজি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভূষা করেন' বলছে, কিন্তু পাচ্ছে কি? পাচ্ছে—ছোড়ার ডিম। তার মানে ব্রথতে হবে যে কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বক্সবং অমোঘ? কে যথার্থ শরণ নিতে পারে? যার কর্ম করে করে চিত্তশন্ন্মি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্মিক।

কর্ম করতে গেলেই কিছ্ন না কিছ্ন পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আর্থপেটা ভালো নয়? কিছ্ন না করার চেয়ে—জড়ের চেয়ে ভালোমণ্দমিশ কর্ম করা ভালো নয়? বলছেন আবার স্বামীজি। গর্তে মিথ্যা কথা কয় না. দেয়ালে চুরি করে না, তব্ব তারা গর্ই থাকে, দেয়াল ছাড়া আর কিছ্ন হয় না। মান্বেই চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মান্বই দেবতা হয়। সত্ব-প্রাধান্যে মান্ব নিজিয় হয়, পরমধ্যানাবন্ধা প্রাণত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালোমণ কিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিজিয় হয়। এখন বাইরে থেকে, এটা সত্বপ্রধান না তমঃপ্রধান ব্রাঝি কি করে? স্বখদ্বংখের পার ক্রিয়াহীন শান্তর্প সত্ব অবন্থায় আমারা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াশ্ন্য মহাতামসিক অবন্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি—এ কথার জবাব দাও। জবাব আর কীদেবে? ফলেন পরিচীয়তে। ফল দেখেই ব্রুবতে পাচ্ছি ব্রুকটি তমোবৃক্ষ।

শোনো। সত্তপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্কিয় হয় শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্কিয়
মহাশক্তিকেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপ্রুর্বের আর
আমাদের মত হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্তমে
সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই প্রুব্বই সত্ত্বাপপ্রধান ব্রাহারণ, সর্বলোকপান্তা।
তাঁকে কি আর 'প্জা কর' বলে পাড়ায়-পাড়ায় কে'দে বেড়াতে হয়? জগদ্বা তার
কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে এই মহাপ্রুষ্কে সকলে প্জা কর আর
জগৎ তাই অবনত মুহুতকে শোনে। সেই মহাপ্রুষ্কই অন্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ
কর্ব এব চ। সেই অনপেক্ষ শ্রুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সেই তুলানিন্দাস্তুতিমেনিনী সন্তুল্টো যেনকেনিচিং।

কিন্তু ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে কথা কয়, ছে'ড়ানাতা, সাত দিন উপবাসীর মত সর্ আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, স্বামীজি জনলে উঠলেন, ওগ্লো হচ্ছে তমোগনে, ওগ্লো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্তগ্ল নয়, পচা দ্র্গন্ধ। অর্জ্ন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মৃথ থেকে কি কথা বের্ল দেখ—'কুবাং মাস্ম গমঃ পার্থ'—কুীবের ভাব, তমের ভাব প্রাশত হয়ো না, তারপর শোষে আবার বললেন, 'তস্মাৎ ছম্বিভঠ, যশো লভস্ব, জিত্বা শত্র্ন ভৃঙক্ষর রাজ্যং সম্প্রম্'—য্প্রার্থ উত্থিত হও, শত্রু জয় করে ষশাস্বী হও, নিক্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। ঐ জৈন-বৌশ্বদের পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগ্রের দলে পড়েছি—দেশাল্প পড়ে-পড়ে কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শ্লেনহেই না আজ হাজার বছর। শ্লেনবেই বা কেন? আহাম্মকের ক্যা মান্ত্রই শোনে না—তা ভগবান! এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবন্বাত্য শোনা, 'কুব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' আর 'তস্মাং দ্ব্যুবিভঠ ষণো লভস্ব।'

'শ্বামীজি, আপনার এই প্রাণোচ্ছল কণ্ঠশ্বরের একটা রেকর্ড করে রাখতে চাই।' রাজা পিডাপিডি করতে লাগল।

সহাস্যে রাজি হল স্বামীজি।

- রেকর্ড তোলা হল।

• মহীশ্রের রাজপ্রাসাদের সে রেকর্ড অস্পন্ট হয়ে এসেছে এত দিনে, কিল্তু স্বামীজির সমসত উপস্থিতিই তো 'তস্মাৎ স্বম্তিষ্ঠ' এই উদার-উল্জ্বল শঙ্খনাদ। বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল।

রাজা বললেন, 'আমি আপনার পা প্রজো করব।'

· লাফিয়ে উঠল স্বামীজি। অসম্ভব। শত অনুনয়ে-অনুরোধেও টললনা এক পা।

'তবে যাবার আগে কিছু, একটা উপহার নিন।'

'উপহার? কি উপহার নেব?'

'যা আপনার খ্রাশ। যে কোনো জিনিস।'

স্বামীজি হাসল। বললে, 'যদি নিতাশ্তই দিতে চান একটি থেলো হ**্বকো** দিন।'

'সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই? অন্তত রুপো দিয়ে?'

'না, কোনো ধাতুস্পর্শ না থাকে। এর্মানই সাদাসিদে একটি হ'কো।'

একতাড়া নোট নিয়ে এল দেওয়ান, হাতের মধ্যে গ;জে দিতে চাইল।

'টাকা? এত টাকা নিয়ে কি হবে? তবে হ্যাঁ, কোচিনের একখানা টিকিট কিনে দাও। রামেশ্বরের পথে কোচিনে ক'দিন থেকে যাব ভাবছি।'

কোচিন থেকে বিবান্দ্রমে এসেছে স্বামীজি। সংখ্য একটি মুসলমান অন্তর। এসে উঠেছে প্রফেসর স্কুলররমনের বাড়িতে।

'কি খাবেন?'

'আমার জন্যে ভাববেন না।' বললে স্বামীতি, 'আগে এর খাবার বাবস্থা কর্ন।' বলে অন্তবের দিকে ইণ্ডিত করল।

'না, না, আমার জনো নয়।' অন্চর বাসতসমসত হয়ে উঠল : 'স্বামীজি দ্বিদন শ্বধ্ব দ্বেধ খেয়ে আছেন—'

'আছি তো আছি। কিল্তু আগে আমার এই বন্ধ্র বাকস্থা না হলে আমি নেবনা আতিথা।'

'কিন্তু এ তো ম্সলমান।' স্ন্দররমম কুন্ঠিতের মত বললে।

'জানিনা। শ্বধ্ এইট্ব্ জানি আমার সহচর, আমার বন্ধ্। কোচিন সরকারের একজন পিওন। আমাকে এখানে পেণীছিয়ে দেবাব জনো আমার সংগ এসেছে।' স্বামীজির হাত বন্ধ্তায় প্রসারিত হল পিওনের দিলে: 'ওকে সম্বল করেই আমি এখানে চলে এসেছি। কার্ব কোনো পরিচরপত্ত নিয়ে আসিনি। বললম, কোনো প্রফেসারের বাড়ি নিয়ে চল। ও আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। আমি যদি আপনার অতিথি, ও-ও আপনার অতিথি। ওকে দয়া করে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না।'

অগত্যা পিওনের আপ্যায়ন হল সর্বায়ে।

'কি দেব আপনাকে খেতে?' প্রশ্ন করল সাক্ররমন।

'যা দেবেন তাই খাব। যা জোটে তাতেই আমি আনন্দিত। যদি কিছু না জোটে তাতেও।'

দ্রাদন পরে পেট ভরে খেল স্বামীজি।

সন্ধ্যায় স্কুলররমন স্বামীজিকে ক্লাবে নিয়ে গেল। নারায়ণ মেনন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান-পেশকার। কিল্তু জাতে শ্রে। আরো একজন দেওয়ান-পেশকার এসেছে ক্লাবে. কিল্তু সে রাহমুণ। ক্লাব থেকে বিদায় নেবার সময় নারায়ণ সেই রাহমুণ-পেশকারকে করজোড়ে নমস্কার করল, কিল্তু রাহমুণ-পেশকার করজোড়ে সেই নমস্কার ফিরিয়ে দিলনা। শ্রেকে প্রত্যাভিবাদনের রীতি হচ্ছে ডান হাতটা বাঁ হাতের থেকে কিছুটা উপরে তুলে ধরা। তেমনি একটা ভাগ্য করল রাহমুণ।

দ্বামীজির চোখে পডল।

ক্লাব ভেঙে যাবার মৃহ্তে ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে নমস্কার করল স্বামীজিকে।

ञ्वाभीकि भारत वलाल, नाताया।

রেগে উঠল রাহারণ। বললে, 'নমস্কার ফিরিয়ে দিতে জানেন না এ কোন দিশি শিষ্টাচার?'

স্বামীজি শান্তস্বরে বললে, 'নমস্কারের বিনিময়ে নারায়ণ-উচ্চারণই সম্র্যাসীর রীতি। আপনি যদি আপনার রীতিনীতি ছাড়তে না পারেন সম্যাসীই বা ছাড়বে কেন?'

'আমার রীতিনীতি?'

'হাাঁ, শ্দের বেলায় নমস্কারে তাকে সম্মানিত করেননি আপনি, হ্দয়হীন শ্ব্ব রীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন। তব্ তো আমি নারায়ণ বলেছি। আপনার মধ্যেও স্বীকার করে নিশেছি নারায়ণেব অস্তির।

## 80

স্করমনের বাড়িতে, খাবারের ডাক পডেছে, স্বামীজি নেই। কোথায় গেলেন এমন সময়? যারা খোঁজ করতে বেরিয়েছিল ফিরে এসে বললে সরকারী য়্যাকাউণ্টেন্ট জেনারেল মন্মর্থ ভটচাজের বাড়ি গিয়েছেন। বলে দিয়েছেন ওখানেই খাবেন এ বেলা।

মন্মথ ভটচাজ তো মাদ্রাজে। সে এখানে এল কি করে?

গ্রিবান্দ্রমে রেসিডেন্টের ট্রেজারিতে তবিল-তছর্প হয়েছে। তার জদতে এসেছে মন্মধ। শহরে কোথায় বাসা নিয়েছে।

বিকেলে সেই বাসায় স্কুন্দররমন এসে হাজির। স্বামীজিকে পাকড়াও করে ১৭২

বললে অভিমানের সুরে, 'এ কি, আপনি এখানে চলে এলেন কি রকম?'

'ভাই, অপরাধ নিও না,' স্নিশ্বহাস্যমুথে বললে স্বামীজি, 'কত দিন মাছ-মাংস খাইনি। তোমাদের দেশে, দক্ষিণ-ভারতে এসে অবধি এই আমিষেব দ্ভিক্ষ। মন্মথ আমাব বন্ধ, সহপাঠী, তার থবর পেয়ে মাছ-মাংসেব লোভে ছুটে এসেছি।'

মাছ-মাংস? স্বন্দররমন নাক সি<sup>\*</sup>টকালো।

ভাই, কাকে ঘৃণা করছ, এবং কেন প্রাকালে ব্রাহাণেরা বীতিমত লাংস খেতেন, তাঁদের যজ্ঞে অন্যান্য পশ্বধ তো হতই, এমনকি গোরধ প্য •ত হত। অতিথিকে মধ্পক দেবার বেলায়ও তাই। মাছ-মাংস লা খেয়েই আমাদের এই শাবীবিক দৌবলাঃ। যদি কারতেস আনতে চাও তো মাংস শা হও।

তোমবা মাংসাহাবী ক্ষান্তিবেব বথা বলছ। চিঠি লিখ্ছেন স্বামানি ক্ষান্তিবেবা মাংস খাক আব নাই খাক তাবাই হিন্দুধ্যে ি ভিতা যা বিভু, মহং ও সন্দ্ৰৰ জিনিস ব্যেছে তাব জন্মদাতা। উপনিষ্ক লিখেছিলেন কাবাৰ বাম বিছিলেন ক্ষান্ত কি ছিলেন বুদ্ধ কি ছিলেন কেন্দ্ৰে তীৰ্থ স্পূৰ্বেই। কি ছিলেন স্বাম্বাইকে ধ্যে ব তাধিবাৰ দিয়েছেন আব যথাই বালুগেৰে বিভু লিগেছেন তাবি অপবকে সকল বক্ষ অধিবাৰ থেবে বিভিন্ন ক্ষেছেন। গানিক সকল নেইনালী সকল কাতি সকল বুণেৰ তাবা প্ৰ উল্লেখ্য ব্যৱহার বালুগেৰে হাব বাল্য বিশ্বেষ ক্ষেত্ৰ কাতি সকল বুণেৰ সকপোলক ক্ষিত্ৰ স্বাহেছেন। গানিক সকল নেইনালী ক্ষান্ত আহাম্বাক তিনি কি এতই ফ্লেলৰ ম্বান্ত লাভ নান কৈ এলা ক্ষান্ত বাৰে বিশ্বেষ ক্ষান্ত বাৰ ক্ষান্ত বাৰ বাৰ্য কৰা এককড়া বানাবিভিও নয়।

কিন্তু আবাব লিখছেন অখণ্ডাননকৈ নাচে-বাদ নাচ্চাৰ ২ কান আব হৈ প্ৰভ বামকৃষ্ণ বলায় কৈনো ফল নেই ফানি কিছা বিদ্যাপিক নাচ উপকাৰ কৰে। না পাৰো। প্ৰায়ে প্ৰায়ে যাও উপদেশ কৰে। বিদ্যাপিক নাচৰ নাজৰ ট্ৰালাক আৰ জ্ঞান এই বিন কৰ্মা কৰে। তাৰেই চিত্ৰশাদিক হ'বে নাচৰ নাজৰ ঘৃদ ঢালাৰ মত সৰ নিজ্ফল। বাজপত্তানাৰ প্ৰায়ে-প্ৰায় পৰিব দ্বিদ্যাৰৰ ঘৰে হ'বে ফোলা যদি মাংস থেলে লোকে বিনত্ত হল তদ্দেশ্ডেই মাণ্ডা তাৰ্গ কৰিবে। প্ৰোপকাৰিছেই ঘান থেকে বিন্ধাৰণ কৰা ভালো।

দাশিধধামাৰ অভ্যাদয় আৰু বিস্থাদেশ সাংগ্ৰহ মংগ্ৰহণ হ'ব হৈছে লাণাল দেশ থোক। স্বামীজি বলালে এই নিমে সাওয়াৰ বনাই প্ৰাচীন হিল্পানেৰ প্ৰায় ঘটতে সনুন, কৰল। যদি হিল্পানাইটাকে খালা হাফ উঠতে হয় পাল্লা দিতে হয় কগতেৰ আৰু সব লোভেৰ সাংগ্ৰহালৰ নামান নিৰ্বাহিষ খাওয়া ছাড়তে হৰে।

স্কলবমন কিল দেই মানতে চফল। কললে কাদেং কাণী আহিংসাৰ বাণী— ব্ৰদেশ্যক কথা উঠাতেই বিহ্নল হল স্বামীনি। বললে আফি কমনত কথা কাৰ্যান সে কৰ্মা প্ৰোপকাৰ। আফি সম্মান ক্ষমা। লাই তো আফি শীৰ্ষান্ত। ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাসী নন বৃদ্ধ, কিন্তু একটা ছার্গাশশ্বর জন্যে তিনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন। নিজের মৃত্তির জন্যে ধ্যান করতে বনে যার্নান, সকলের মৃত্তির জন্যে গিয়েছেন। আর এই তত্ত্ব লাভ করে এসেছেন—মান্ষ নিজেই নিজের উন্ধারকর্তা।

প্রাদেশিক কথ্য ভাষায়, পালিতে, উপদেশ দিয়েছেন বৃন্ধ। তাঁর রাহারণ শিষ্যর। বললে, আপনার কথাগারিল সংস্কৃতে অনুবাদ করে রাখি।

বাধা দিলেন বৃন্ধ। বললেন, 'আমি গরিবদের জন্যে, নিরক্ষরদের জন্যে, আপামর সর্বসাধারণের জন্য। আমাকে জনগণের ভাষায় কথা বলতে দাও।'

আকাশবং অনাদি অনন্ত বােধির নামই বৃন্ধ। আমি গােতম, লাভ করেছি সেই বৃন্ধাবস্থা। সাধনার ন্বারা তােমরাও এই বৃন্ধত্ব লাভ করতে পারাে। এই বৃন্ধের চরম কথা।

নাস্তিক ছিলেন কি আস্তিক ছিলেন তাতে কিছুই যায় আসে না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা, যার কোনো দার্শনিক মতবাদ নেই, যে কোনো মন্দিরে বা গির্জায় যায় না, যে নিছক জড়বাদী সেও এই মহাবোধির পরাপ্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে। এই বুদ্ধেব প্রম্বাণী।

'যদি বৃদ্ধ-হৃদয়ের এককণাও আমার থাকত!' স্বামীজি বললে গদগদ হয়ে। সুন্দররমন বললে, 'আপনার একটা বক্কতার ব্যবস্থা করি—'

'ওরে বাবা! ভাবতেও গা কাঁপছে।' গ্রুস্ত মুখে বললে স্বামীজি, 'কোনো-দিন দিইনি বক্ততা।'

একদিন দিন। লোকে শ্বনতে চায় আপনার কথা।

'শেষকালে কথা বের্বেনা, আমতা-আমতা করব ঢোঁক গিলব, মাথা চুলকোব— যারা শ্নতে চেয়েছিল তারাই বসে পড়তে বলবে। জনতাকে আমার ভীষণ ভয়।' 'তাহলে শিকাগোর ধর্মসভায় যাবেন কি করে?'

'যাব নাকি?'

'মহীশ্রের মহারাজা যাবাব সব ব্যবস্থা করে দেবেন বলে শ্রেছি। কিন্ত্ সে তো বিদেশ, জনতার ভাষা বিদেশী। সেখানে তাদের সামনে দাঁড়াবেন কি করে?'

মুখ্যণভল ভাস্বর হয়ে উঠল স্বামীজির। বললে, 'ঈশ্বর যদি আমার হাত ধরে আমাকে সেখানে নিয়ে যান ও আমাকে দিয়ে কিছু বলাতে চান, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর হাতের যল্পস্বরূপ হয়ে উঠব। যদি আমাকে তিনি তাব পতাকা দেন, তিনি নিশ্চয়ই তা বহন করবার শক্তিও দেবেন।'

স্কররমন মুখ ফেরাল। ভাবখানা এই, টিকিট কেটে জাহাজে চেপে শিকাগোতে গেলাম, সভামণ্ডে গিয়ে দাঁডালাম নিমন্তিত হয়ে, আর যে আমি কোনোদিন কোনো বস্তুতা দিইনি, ভিড়ের থেকে শ্ধ্ আত্মগোপন করে এসেছি, আমার মুখ থেকে তক্ষ্বনি-তক্ষ্বনি অনগলি বাক্যস্ফ্রিত হতে লাগল--এ কখনো হয়?

হয়।' বছ্রনাদ করে উঠল স্বামীজি : পুকও বাচাল হয়। মাটির যে স্ত্প সেও অফি ব্যক্তি করে। যিনি অনন্ত শক্তিনান তাঁকে তুমি তোমার দাঁড়িপাল্লায় মাপবে? স্থানে-কি লে যাঁর অবধি নেই তাঁকে মাপবে তোমার ফটে-গজ দিয়ে? তিনি যাকে ডাকেন হাত ধর্বে তাকে তিনি শ্ধ্ সাধক করেননা, অসাধ্যসাধক করেন।'

সভামণ্ডে না হোক সি'ডিতে দাঁডিয়ে বলতে দোষ কি।

বিশেশবর শাদ্রী স্কুররমনের ছেলেকে সংস্কৃত পড়ান। হেন শাদ্র-ব্যাকরণ নেই যা নয় তার নখারে। ক'দিন ধরে আসতে পারছেন না পড়াতে। শানুনেছেন উত্তর-ভারতের কে এক মহাপাণ্ডত সাধ্ব স্কুদররমনের বাড়িতে অতিথি, এ যাত্রায় আলাপ হলনা বোধহয়। একবার পরীক্ষা করে দেখা হলনা তার ব্যুৎপত্তি। সেই দ্বঃখেই মরমে মরে আছেন।

কত না জানি পশ্চিতি করে নিচ্ছে লোকটা। জারিজ্বরি কেউ বোধহয় ধরতে পারলনা। একবার দেখা হয়না কোনোরকমে?

না, পেয়েছেন সুযোগ।

স্কুররমনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাছে স্বামীজি, নামছে সির্ভি দিয়ে, ব্যঞ্চিবরের সংগ দেখা। স্কুকরেমন আলাপ করিয়ে দিল। সির্ভি দিয়ে উঠতে-উঠতেই সংস্কৃতে কি একটা দ্রুহ প্রশ্ন জিগগেস করলেন ব্যঞ্চিবর। স্বামীজি হাসল। সংস্কৃতে উত্তর দিলে।

আবার একটা প্রশ্ন। আবার উত্তর।

এমনি চলল প্রায় দশমিনিট।

'এবাব আমি প্রশন করি?'

বিশিশ্বৰ বিশিতে মত মুখ কৰে বইলেন। তাৰ সমসত অতংকার হৰণ করে নিয়েছে স্বামীজি।

স্কুদররমনকে বললে, 'শ্ধ্ ব্যাক্রণে নয় ভাষাজ্ঞানেও এই সাধ্ অসাধারণ। এংকে ছেডে দিলেন কেন?'

একে কে বাঁধে।

গিবিশ দোৰ বলত, মহানায় লড়ি দিয়ে দ্ব'জনকৈ বাঁধতে চেয়েছিলেন এক ফ্রামাণি আবেক নাগমশাই। দ্ব'জন দ্ব' উপায়ে বাঁধন কাটালে। দিছিব যা দৈছা তার চেয়েও ফ্রামাজির আয়তন বড়, যত দড়ি জোড়েন মহামায়া ততই বেশি ফুলতে থাকে ফ্রামাজি, দড়িতে আর কুলোলনা শেষ পর্যকত। আর নাগমশাই নাগমশাই কেবল ছোট হয়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে দড়ি কি করে পার্বে গ্রামিথ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গোল দ্বাচিরণ।

একজন বেরিয়ে গেল জ্ঞানে, বীর্ষে; আরেকজন বেরিয়ে গেল ভক্তিরে, দীনতায়।
দাক্ষিণাতোর বারাণসী, রামেশ্বরে এসে পেশছল স্বামীজি। লংকাজয়ের
পর দেশে ফেরবার মুথে সেতু পার হয়ে এসে এইখানেই প্রথম শিবপ্জা করেন
রামচন্দ্র। এই সেই কপর্বারারধবল দারিদ্রদহুখদহন শিব। এই সেই

সংসাররোগহর অন্য পুরুষ।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরের শেষ প্রস্তরটা কুট্রত এসে বসল স্বামীজি। ধ্যাননেরে দিব্যদর্শন হল। জগল্মাতাকে স্থান্ধাৎ করল দেশ-মাতার্পে।

রক্ষকেশী চীরবাসা ধ্লিধ্সরিতা স্লানম্তি । শৃৎখলবদ্ধা। এ শৃৎখল দাসত্বে নয় দারিদ্যের।

'দারিদ্রামোচনের ব্রত নাও সকলে।' স্বামীজি আহ্বান করল : 'আমি জানি ভগবান সাহায্য করবেন। আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি, কিল্তু তোমাদের কাছে গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্যে এই সহান্ত্তি, এই প্রাণপণ চেণ্টা দায়স্বর্প অর্পণ করিছ। যাও, এই মহ্ন্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের স্থা ছিলেন, যিনি গ্রহক চণ্ডালকে আলিংগন করতে সংকুচিত হর্নান, যিনি তার বৃদ্ধাবতারে রাজপ্র্র্বগণের আমত্রণ অগ্রাহ্য করে এক অধ্যার নিমত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন— যাও, তার কাছে গিয়ে সাণ্টাণ্ডেগ পড়ে যাও, এবং তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর -বলি ভীবনবলি, তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি স্বাপেক্ষা ভালোবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্যে। তোমরা সারাজীবন এই ব্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্যে ব্রত গ্রহণ করে।— যারা দিন দিন ভবছে।

লণ্ডন ছাড়বার আগে মিস্টার সেভিয়ারকে বলছেন বিবেকানন্দ · 'আমা , একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ । আমার মন শধ্যে ভাবতের দিকে ধাবমান ।'

'প্রায় চার বছর কাটালেন পশ্চিমে,' বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সম্শিধমান সভ্যতার সংগ্য, এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাণবে স্পান্ত পরাধীন দেশ!'

'বলো কি!' গতে 'উঠলেন বিবেকানন্দ 'যখন ছেড়ে আছি এখন সমস্ত দেশটাকৈই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাবেম্বিরাপে, এখন আমাব দেশেব প্রতিটি ধালিকগকে ভালোবাসতি।'

আর ঈশ্বর?

ঈশ্বর এমন একটি বৃত্তের কেন্দ্র যার পবিধি কোথাও শেষ হয়নি আব যার কেন্দ্র সর্বন্ত । যে কোনো বিন্দৃকে কেন্দ্র করে সে বৃত্ত আঁকো সে বৃত্তেব বেন্টনী-রেখা খংজে পাবে না । আর যেখানেই কেন্দ্র নির্ধারণ কবোনা সেইটিই সমানভাবে অননত বৃত্ত নির্মাণ করবে। আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করো বিশ্বসত্তান বৃত্ত তৈরি হবে, আর তুমি জানতেও পাববেনা বোথায় তাব সীমানত!

স্বামীজি বলছেন, ধরো পথিবী থেকে স্থের একটা ফোটোগ্রাফ নেওয়া হল। ধরো, আমরা সর্থের দিকে এগ্লিছ, বহু সহস্র মাইল এগিয়ে আবার একটা নেওয়া হল ফোটোগ্রাফ। দেখা গেল, যা আগে দেখা গিয়েছিল সূর্য তারও চেয়ে বৃহৎ। যাত্রাপথে বারেনারে ছবি নিচ্ছি, প্রতিবারেই বৃহত্তব প্রতিম্তি। যাত্রায় আমি যত ১৭৬ বৃহৎ হব, উপস্থিতিতে সে ততই বৃহত্তর হবে।

কিন্তু যাত্রা আমি ছাড়বনা। আমি জানি আমি এগোচ্ছি বলেই তাকে বৃহত্তর বলে দেখতে পাচ্ছি। শুধু চলাতেই এই বৃহত্তরের উপলব্ধি।

আর কিছ্ম করতে না পারো, চলো, পথ ভাঙো। না চললে ব্রবে কি করে পথ দীর্ঘ, ব্রবে কি করে তুমি পথিক হবার উপযুক্ত। যতই ক্লেশকন্টকবন্ধ্রে হোক, তোমার উপযুক্ততার উপলব্ধির মত আনন্দ আর কি আছে!

'আমার যদি একটি ছেলে থাকত,' স্বামীজি বলছেন, 'তবে সে ভূমিণ্ঠ হওরামান্ত আমি তাকে বলতে স্বর্ করতাম, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। প্রাণে মদালসার কাহিনী পড়োনি? তাঁর প্র হওরামান্ত তিনি তাকে দোলনায় শ্রহয়ে নিজ হাতে দোল দিতে-দিতে গান গাইতে লাগলেন, ত্বমসি নিরঞ্জনঃ। নিজেকে মহান বলে ভাবো. মহান হয়ে যাবে। নিরঞ্জন বলে ভাবো নিরঞ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু ভাবরে কিকরে? ভাবনার সে বীর্য কই? কই সেই মাংসপেশী?'

আসলে কি জানো? শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিভের মূল। আবার বলছেন স্বামীজি: তোমাদের জ্ঞানের কি কোনো কমতি আছে? ওবে বাবা, তোমাদের জ্ঞান যে অতিরিস্ত। যতটা জানলে কল্যাণ তোমরা তার চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছ এই হয়েছে মুশ্কিল। আসলে অনিভেব মূল কারণ আর কিছুন্নয়, তোমরা দুর্বল। তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, আত্মবিশ্বাস দুর্বল। শত শত বছর ধরে অভিজাত আর রাজা আর বৈদেশিকদের দল তোমাদের নিপীজন করে পিষে ফেলেছে। তোমাদের স্বজনরাই কেড়ে নিয়েছে তোমাদেন বলব্দিধ, মের্দ্ভেহীন কটি করে ছেড়েছে। কে আর তোমাদের বল দেবে যদি নিজে একবার না ওঠো না জাগো, যদি নিজে একবার না মুভিবশ্ধ কবে করাঘাত করে।

বীর্য লাভের উপায় কি?

বীর্য লাভের উপায় বেদানেত বিশ্বাস। আমিই সেই, এই জনলত সিংহাসনে আর্ঢ় হওয়া। আমাকে তরবাবি ছিল্ল করতে পারেনা, শর আমাকে বিশ্ব করতে পারেনা, প্রস্তর আমাকে দীর্ণ কবতে পারেনা আনি আমাকে দিং করতে পারেনা, প্রস্তর আমাকে দীর্ণ কবতে পারেনা। আমিই সেই সর্বাশস্থিমান, সর্বাদ্ধা। বারেবারে এই আশাপ্রদ পরিত্রাণপ্রদ বাকাগ্যলি উচ্চারণ কবো। বোলোনা আমরা দ্বল। বলো আমরা সর্বার্থসাধক, অসাধ্যসাধক। নচিকেতার মত বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করছিলেন তথন তাব মধ্যে শ্রুণ্ধা প্রবেশ কবল। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শ্রুণ্ধা আবিভূতি হোক। বীরদ্রপে দিওয়েমান হও। ইত্গিতে জগং-চালক মহামনীষাসম্পন্ন মহাপ্র্রুষ হও। সর্বপ্রকারে অননত ঈশ্বরভুলা হও। উপনিষদই দেবে তোমাদের সেই অননত শক্তি, অননত বীর্ষ।

দেহটৈতনার উধের্ব বহরটৈতনাে অবস্থিত হও। স্থেন বহরসংস্পর্শমতান্তং স্থেমান্দর্ভে। অথবা আত্মটেতনাে। সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। কিন্বা ভাগবতটৈতনাে। যাে মাং পর্শাতি সর্বব্র সর্বং চ মার প্রশাতি। সেই অবস্থিতিই অমৃতত্ব। স্বথেদ্বংখে যার সমভাব সেই এই অমৃতত্বের অধিকারী।

তাড়িঘাট জংশনে নেমেছে স্বামীজি। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন, অণিনস্পর্শ বালির ঝড় বইছে। প্রতণত মরুভূমির নিশ্বাস।

শৃথে, একটি কম্বল সম্বল, গ্লাটফর্মের ছায়ায় বসতে চাইল স্বামীজি। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, এ কে ছমছাড়া বাজে লোক, চোকিদার টিকিট দেখতে চাইল। থার্ড ক্লামের টিকিট দেখাল স্বামীজি। কেন কে জানে চোকিদার তাড়া করল। চোরছাচড় হবে হয়তো, কে জানে কোথা থেকে একটা টিকিট কুড়িয়ে নিয়ে হয়তো সাধ্ব সেজেছে।

প্ল্যাটফমের বাইরে কম্বল পাতল স্বামীজি। একটা খ্রিটিতে হেলান দিয়ে বসল নিশ্চিনেত।

যদি এক 'লাশ ঠা'ডা জল খেতে পেতো। হায়, সঙ্গে একটি সামান্য কু'জোও তার নেই। কু'জো সামান্য কিন্তু তার মধ্যে যদি জলভরা থাকে, পিপাসার সময় তবে তা অমৃত্শ্রাবণ।

মনে পড়ল লাট্র কথা। কাশীপ্রের থাকতে একবার তার খেয়াল হল নরেনকে লেকচার দিতে হবে। লাট্র বললে, দ্যাথ ভাই লোরেন, কিশ্রব বাব্ টাউন হোলে কিমন লিকচার কোরে। তুই ভাই ইমন লিকচার করবি আর আমি তোর জন্যে এক কুজ্ম জোল নিয়ে বোসে থাকব।

যদি এখন লাট্ন এক কু'জো জল নিয়ে বসে, তবে নিশ্চয় স্বামীজি এখনি এই ক্লান্ত দেহে শহুক কণ্ঠে বস্তৃতা দেয়। হাততালি পাবার লোভে নয়, লাট্র কু'জোর একট্রকু জল খাবার প্রত্যাশায়।

নিদার্ণ পিপাসা পেয়েছে। ক্ষ্ধার চেয়েও পিপাসা গ্রহতর। মনে হচ্ছে দেহের রক্ত যেন তণ্ডবাল্ব, এতট্বকু তাতে জলকণিকা নেই।

সমস্ত রাস্তা ঐ লোকটা জনালিয়েছে স্বামীজিকে. পশ্চিমা এক প্রোঢ় ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বেনে। স্টেশনে যখনই গাড়ি থেমেছে, পানিপাঁড়েদের কাছে জল চেয়েছে স্বামীজি। প্রসা? প্রসা কিসের? প্রসা ছাড়াই তো জল দেবে। ব্যে গেছে, ঐ দেখ, প্রসা দিচ্ছে কেউ-কেউ। যাবা প্রসা দিচ্ছে তাদেরকেই জল দেব।

স্বামীজির কাছে একটাও পয়সা নেই।

ঐ বেনে ভদ্রলোক একই ক্লাশে যাচ্ছে একই কামবায়। নিচু ক্লাশে যাচ্ছে বটে কিন্তু টাকৈ উচু। পয়সা দিয়ে লোটা-ভরতি জল যোগাড় করছে আর স্বামীজির দিকে তাকিয়ে মন্চকে-মন্চকে হাসছে। এক আঁজলা জল দেওয়া দ্রের কথা, পরন্তু বলছে বিদ্রুপ করে অবজ্ঞা মিশিয়ে, 'কি হে সাধনু, এমনই ত্যাগ করেছ একটি পয়সাও নেই যে জল কিনে খাও। আঃ, কি ঠা ডা জল! ভগবানের এমন জিনিস তাও হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। শ্রম করে পয়সা রোজগার করে তবে তা কিনতে হয়। যদি এরকম সর্বত্যাগী সাধনু না সেজে আমার মত, আর পাঁচজনের মত, শ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটা-খাটনি করে পয়সা রোজগারের চেন্টা করতে, তাহলে আজ আর এ দ্র্দশা ভোগ হত না।'

সেই বেনেও নেমেছে এই স্টেশনে। বসেছে স্ল্যাটফর্মের ছাউনিতে। স্বামীজির দিকে চোখ রেখে।

প্রটীল খ্বলে একরাজ্যের খাবার বের করেছে সেই বেনে। ধারে-পারে কোথায় জল আছে কে জানে, তাই ধরে এনেছে লোটায় করে।

স্বামীজির দিকে তাকিয়ে সেই বেনে শেলষভরে বলছে, 'কি হে, একবার এদিকে একট্র মূখ ফেরাও। পয়সার ক্ষমতাটা দেখ। প্রির কচুরি পেড়া রাবড়ির স্ত্পটা দেখ। চার্রাদকে জলের এত টানাটানি, তব্ব, দেখ, পয়সার জোরে তাও যোগাড় হয়েছে এক লোটা। আর তোমার? ঠনঠন।'

न्वाभीकि म्टब्ध रस्य त्रहेल। भाग्ट रस्य त्रहेल।

'বাবাজি, আপনি এই রোদ্রে কেন বসে আছেন? ছাউনির ভিতরে চল্ল. সেখানে বিশ্রাম করবেন।'

'কে?' চোখ মেলল স্বামীজ।

দেখল কে-একজন অপরিচিত হিন্দ্বস্থানী লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডানহাতে একটা প্টেলি আর লোটা আর বাঁ হাতে এক কু'জো জল ও বগলের নিচে একটা ভাঁজ-করা শতরঞ্জি।

'কে তুমি?' খাড়া হয়ে বসল স্বামীজি।

'আমি আপনার জন্যে খাবার আর জল নিয়ে এসেছি।'

'আমার জন্যে? না। তোমার ভুল হয়েছে।' স্বামীজি আবার খ্রিটতে হেলান দিয়ে বসল। চোখ নিমীলিত হল।

দা বাবাজি, আমার ভুল হয়নি। কাছেই আমার এক পর্বর-মেঠায়ের দোকান, আমি একজন হাল্ইকর। বলতে লাগল সেই হিন্দ্মথানী। থেয়েদেয়ে ঘ্রাফ্লিলাম, হঠাৎ দেখলাম এক সন্ত্র্যাসী এসে আমাকে বলছেন, আমার সাধ্ সেটশনের হাতায় ক্ষ্মাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে আছে, কাল থেকে তার পানাহার নেই। তুই শিগগির গিয়ে তার সেবা কর। ঘ্রম ভাঙতে মনে হল কি না কি ম্বান দেখলাম, যত সব আজগর্বি বাজে খেয়াল। আবার পাশ ফিবে ঘর্রমিয়ে পড়লাম। বলব কি মহারাজ, আবার সেই ম্বশন। সেই সন্ত্র্যাসী এসে তর্জন করে উঠল, কি রে গেলিনা এখনো? আমাব সাধ্কে আর কত কণ্ট দিবি? আবার খেয়াল ভেবে পাশ ফিরলাম। যেই আবার তন্দ্রার একট্ব ঘার লেগেছে সেই সন্ন্যাসী আবার এসে উপস্থিত। এবাব আর তন্ত্র্ন-তিরস্কার নয়, আমাব হাত ধরে টেনে তুলে দিল সেই সন্ত্র্যাসী। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি স্টেশনে, এই সামান্য কিছু খাবার আর জল নিয়ে। আপনি আস্কুন।

'তোমার ভূল হয়েছে। দেখ তোমার সেই সন্ন্যাসীর সাধ্ব অন্যত কোথাও হয়তো অপেক্ষা করছেন।'

'আমি দেখেছি।' সেই হাল্ইকর বললে জোড় করে, 'সমস্ত স্টেশনে আপনি ছাড়া আর কেউ সাধ্ব নেই।'

সেই বেনে ভদ্রলোকের সামনেই শতবঞ্জি পেতে স্বামীজিকে বসাল হাল ইকর।

মেঠাই-মন্ডার স্ত্রপ মেলে ধরল। পাশে বসে খাওয়াতে লাগল। কু'জো থেকে লোটার পর লোটা জল ঢেলে দিতে লাগল।

বেনের তো চক্ষ্মিপর।

শাধ্য তাই? খাওয়া-দাওয়ার পর সেই হালাইকর স্বামীজিকে পান খাওয়াল, তামাক সেজে দিল। শতরঞ্জির পাঁটলির মধ্যে হাঁকো কলকে নিয়ে এসেছে হালাইকর।

'रक रह धरे माध्रः?' शान्रहेकतरक जिगरगम कतन राता।

'জানিনা। শৃৰ্ধ্ব এইট্ৰুকু বলতে পারি এমন একজন লোক যার কাছে কোন এক শক্তি তিন-তিনবারের ধারুায় আমাকে ঠেলে এনেছে।'

বেনে তখন যুক্তকরে বসল স্বামীজির পা ঘে'ষে।

#### 82

সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি, আরেকখানি গীতা। এই স্বামীজির ইহজীবনের সম্বল।

বাসন্দেবঃ সর্বামিতি। সর্বাধিবাস বাসন্দেব। যিনি সমস্ত বিশ্ব আচ্ছাদন করে আছেন, সর্বভূতে যাঁর বসতি, তিনিই বাসন্দেব। লীলাবশে ব্যক্তস্বব্পে তিনি খ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনিই গতি, তিনিই ভর্তা তিনিই প্রভু, তিনিই সাক্ষী। নিবাসঃ শরণং স্বৃহ্ং। তিনিই বাসস্থান, তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনিই বান্ধবস্বর্প। তিনিই স্রদ্টা, তিনিই সংহর্তা, তিনিই আধার, তিনিই নিধান। তিনিই অবায়বীজ, অবিনাশী কারণ।

মেথরদের সংশ্যে আছে প্রামীজি। ছিল্ল কাঁথার নিচেই রয়েছে উত্ত ক্রীবন, পথের ধ্বলোর মধ্যেই ধনবত্ন। হাজা-মজা সংস্কার করে পূর্ণ ফসল, প্রণা ফসলের আবাদ করে।

'পরোপকারই এই সার্বজনীন মহারত।' রহ্মানন্দকে লিখছে স্বামীজি, 'শ্ব্যু নেগেটিভ ধর্মে কিছ্ব হবেনা। পাথরে অন্যায় করে না. গর্তে মিথ্যা কথা কয়না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করেনা, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি করোনা, মিথ্যা কথা কওনা, অন্যায় করোনা, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—'মধ্ব, তা কার কি?' কলকাতার ডোমপাড়া হাড়িপাড়া বা গলিঘ্বজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য করো। বোঝাও তাদের তুমি ভালোবাসো। দয়া আর ভালোবাসায়ই জগৎ কেনা যায়। লেকচার বই ফিলসফি সব তার নিচে। গরিবদের সাহায্যের জন্যে শশীকে ঐরকম একটা কর্মবিভাগ খ্লতে বলো। ঠাকুর প্জোম্ভাতে যেন টাকাকড়ি বেশি ব্যয় না করে। এদিকের ঠাকুরের ছেলেপ্লে যে না থেয়ে মরছে। শ্ব্যু জল-তুলসীর প্জো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের

শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দাও। তাহলেই সব কল্যাণ।'

মর্ভূমির মধ্য দিয়ে চলছে স্বামীজি। স্থেরি চেয়েও বালির তাত বেশি। বাতাসে আগন্নের হলকা। তব্ পথ ভাঙছে স্বামীজি। যখন মর্ভূমি আছে তখন নিশ্চরই আছে স্নেহমর শ্যামলতা।

অদ্রেই একটি গ্রাম চোখে পড়ল। কি আশ্চর্য, সরোবরের জল পর্যাক্ত দেখা বাচ্ছে, তীরে গাছগাছালির সব্তুজ স্ত্র্প। স্বামীজি উৎফ্লে হয়ে উঠল। শৃত্ককণঠ স্নিশ্ব তো হবেই, ব্ক্ষতলে মিলবে নিশ্চর শীতল শান্তি। শ্যামলসজলের সংস্পূর্ণে এসে বাতাসও হবে সুখাবহ।

জোরে পা চালাচ্ছে স্বামীজি। কিন্তু কোথায় সেই ঘনপল্লব গ্রাম। যতই এগক্তেছে ততই সেই স্বংনচ্ছবি দুরে সরছে।

ব্ৰুতে আর বাকি রইলনা, এরই নাম মরীচিকা। গ্রাম মিথ্যা, শান্তির নীড় মিথ্যা, বৃক্ষচ্ছায়া মিথ্যা, মিথ্যা ঐ তৃষ্কার পানীয়।

জীবনও বৃঝি এমনি। চারদিকেই শ্ব্ধ্ মায়ার ছলনা কুহকের কুয়াশা। সর্বোধর্বসম্পিত সত্য কোথায়? কোথায় সেই অতন্দ্র সূর্য?

मठा भारत नेभवत। मठा भारत পथ हला।

আবার এগ্নলো স্বামীজি। আবার দেখল নয়নসম্মুখে সেই মনোহর গ্রাম, সেই কালোজলভরা সরোবরের সঙ্কেত। স্বামীজি মনে-মনে হাসল। গতি এক-বিন্দ্ম শিথিল করলনা, চোখে আনতে দিল না স্বংশ্বর মুশ্ধতা। উপেক্ষা করে চলল এগিয়ে। পিপাসিত মুগের মত আর ধাবিত হল না দ্রান্ত জলের পিছনে।

আমি তোমাতেই শরণ নেব।

হে অর্জুন, একমাত্র আমাতেই চিন্ত রাখো। আমাতেই প্রণত হও, প্র্জাপরায়ণ হও। তাহলে আমাতেই তুমি পরিণত হবে। পরিণত হওয়াই প্রাণ্ত হওয়া।

সমস্ত ধর্ম ছেড়ে আমাতেই শরণাগত হও। শোক কোরোনা, আমিই তোমাকে সমুস্ত পাপ থেকে গ্রাণ করব। বললেন খ্রীকৃষ্ণ।

সমস্ত ধর্ম ছাড়ব? হাাঁ. যেহেতু আমিই একমান্ত ধর্ম। সমস্ত ধর্ম ছাড়া অর্থ সমস্ত বিধিনিবেধের দাসত্ব ছাড়া। কোন ধর্ম গ্রহণ করব, গার্হস্থাধর্ম না সম্ব্যাসধর্ম, রাজধর্ম না দানধর্ম. বেদোন্ত ধর্ম না শাস্ত্রোন্ত ধর্ম, শ্রন্তি, স্মৃতি না লোকাচার—গোলমালের মধ্যে যেওনা, শ্র্ম ঈশ্বরেরই শরণ নাও। ঠাকুর বলেছেন, গোলমালের মধ্যে গোলও আছে মালও আছে—গোলট্,কু ছেডে মালট্,কু নাও। তেমনি এ দিক না ও দিক. এ পথ না ও পথ, চিন্তার এ সব সৎকটের মধ্যে যেওনা, শ্র্ম ঈশ্বরকে আঁকড়াও। আর ধর্মসংম্ট্রেতা থাকবার প্রয়োজন নেই, আমাতেই প্রপন্ন হও।

শরণাগতিব ছয় লক্ষণ। ভগবানের অন্ক্ল কার্যে প্রবৃত্তি, প্রাতিক্ল্যে বিতৃষ্ণা, তিনিই রক্ষক এই স্ফৃদ্ বিশ্বাস, তুমিই রক্ষাকর্তা এই বলে মনে মনে ঈশ্বরকে বরণ, তাতে আত্মনিক্ষেপ এবং রক্ষা করো বলে দৈন্য ও আতি নিবেদন।

অজুন কি বলল?

বললে, হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নন্ট হয়েছে, আমার ক্ম্তি আমার কর্তব্যজ্ঞান ফিরে এসেছে, আমি স্থির হয়েছি, নিঃসংশয় হয়েছি—'করিষ্যে বচনং তব', তোমার কথামতই কাজ করব। অর্থাং যুম্ধ করব।

'মাম্ অন্ক্রর, যুধ্য চ।' আমাকে ক্ররণ করো আর যুদ্ধ করো।

এক হাতে ধন্ক আরেক হাতে তীর। দৃহাতে সংগ্রামের আয়ৃ ধ। দৃহাতে কাজ। আর বৃকের মধ্যে ভগবান। হৃদয়সন্নিহিত সকলস্কুদরসন্নিবেশ।

र्यौक्ष्ण এक माध्य मण्ण प्रथा।

তুমি কোন সাধ্? আমি সেই চোর সাধ্। স্বামীজি তাকিয়ে রইল একদ্লেট।
'গাজীপ্রের পওহারী বাবাকে দেখনি? যিনি শ্ধ্ন ন্ন খেয়ে থাকতেন।
শোননি তাঁর কাছে সেই চোরের গল্প?' সাধ্র দ্ব'চোখ ছলছল করে উঠল।

শুনেছে সেই কাহিনী। পওহারী বাবার আশ্রমে এক চোর ঢ্বেছেল। জিনিসপত্র চুরি করে পালাচ্ছে, টের পেয়েছে পওহারী। পওহারীও তার পিছ্ব নিয়েছে। চোর যত ছোটে পওহারীও তত পা বাড়ায়। যথন প্রায় ধরো-ধরো চোর তখন হাতের পোঁটলা ফেলে দেয় পথের উপর। চোরাই মাল ফেলে দিয়েছি, এখন আর কেন অন্সরণ করো? পওহারী তব্ত বিরত হয়না, যে করে হোক যত দ্রেই হোক, তোকে ধরবই ধরব। অনেক দ্র ছবটে চোরকে ধরল পওহারী। চোর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও। পওহারী সহসা করজোড়ে তাকে বন্দনা করতে লাগল, বললে, 'প্রভু, নারায়ণ, তুমি ছন্মবেশে চোরবেশে আমার ঘরে এসেছিলে। আমি কিছ্বই তোমার সেবা করতে পারিন। আমার এমন কিছ্ব সম্পদ নেই যা দিয়ে তোমার যথার্থ প্রীতি উৎপাদন করতে পারি। এই পোঁটলা তুমি গ্রহণ করো। আরো চলো আমার ঘরে, দেখ, আরো কিছ্ব তোমার নেবার মত উপযুক্ত আছে কিনা।'

এ কি আশ্চর্য ঘটনা! চোর যত অন্নয় করে, পওহারীর তার চেয়ে বেশি কাতরতা! শেষ পর্যন্ত চোরেরই হার হল। পওহারীর যথাসর্বস্ব গ্রহণ করতে হল তাকে।

সেই চোরের দিকে এখন তাকিয়ে দেখ। মর্চে-পড়া লোহা কাঞ্চন হয়ে গিয়েছে। পওহারীর সংস্পর্শে সাধ্ব বনে গিয়েছে। 'য়ে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি— সে ধনের সন্ধানে দেশান্তরী হয়েছে।

স্বামীজি প্রণাম করল সাধ্বকে। এই সেই ঠাকুরের বাণীর্প। 'ডাকাতর্পী নারায়ণ!' কে অবিশ্বাস করবে পাপীর মধ্যেও রয়েছে সাধ্বতার সম্ভাবনা।

কন্যাকুমারিকা থেকে স্বামীজি চলে এল পণিডচেরি। সেখান থেকে মাদ্রাজ। হৈ-হৈ পড়ে গেল। পরনে গের্য়া আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি হাতে দণ্ড-ক্মণ্ডল—কে এ জ্যোতিজ্মান সন্ন্যাসী! যেন এক প্রাণ-আণ্দিশিখা উধর্ম থেজ জ্বলছে আনির্বাণ। মৃত্তিকা থেকে যেন এক প্রশ্নীভূত স্তব উঠেছে আকাশের দিকে। কি উদান্ত কণ্ঠস্বর, কি অন্যলি বাণ্মিতা। যেমন দার্চ্য তেমনি বিনয়। যেমন বৃশ্ধির তীক্ষ্মতা তেমনি আবার পরিহাসের তারল্য। তর্ক-যুন্তিতে কে ১৮২

এ টে উঠবে? কার সাধ্য থাকবে অনভিভূত?

'আছ্যা স্বামীজি, যাদের বেদান্ত আছে সেই তাদেরই আবার মূর্তিপ্জা কেন?' কে একজন প্রশন করল।

উদার হাস্যে স্বামীজি বললে, 'যেহেতু আমাদের মাথার উপরে হিমালয় বিরাজমান। কে আছে যে হিমালয় দেখে প্রণত হবেনা? প্রাণে জাগবেনা ভক্তির বিহ্বলতা?' পরে আবার বললে, 'ঠাকুর বলতেন যার যেমন পেটে সয় মা তার জন্যে তেমনি বল্দোবস্ত করেছেন। কার্ জন্যে পোলাও-মাংস কার্ জন্যে লাক্চ, কার্ জন্যে বা খই-বাতাসা। দেয়ালের ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে যেমন আকাশ দেখা যায়, তেমনি প্রতিমার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ঈশ্বরকে।'

'ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কি?' আরেকজন কে প্রশন করল।

'কি বলব! বেদ পড়েছ? অলোকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ নানে ঋষিদের অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভৃতি।'

'অতীন্দ্রিয় আবার কি!'

'চোখের লেন্স' বদলানো। এমনি শাদা চোখে দেখছ একটা পাতা—কতট্কু দেখছ? স্বচ্ছ কাচের উপর সেই পাতাটি রেখে যদি চোখে অন্বীক্ষণ যক্ত লাগাও দেখবে তার র্পের কী স্ক্ষা কারিকুরি। চোখে দেখা যায়না অথচ যা আছে তাই অতীন্দ্রি। যেমন করে পারো চক্ষামান হও দেখতে পাবে সেই সাক্রোজ্জানলক।'

'तिशानिं हित कथा वन्ता ।'

'রিয়্যালিটি? যাকে রিয়্য়ালিটি বলছ তা হচ্ছে স্বল্প মনের আচ্ছর দ্বিট। নৌকায় বসে দেখছ তীবের গাছ চলেছে। ঐটেই হচ্ছে রিয়্যালিটির চেহারা।'

'মশাই', আবেকজন প্রশ্ন করল, 'আমি যদি ব্রহমু, তাহলে তো আমার সব দায়িত্ব চুকে গেল। তখন পাপ করলেও আমাকে লাগবেনা।'

গঙে উঠল স্বামীজি : 'যদি সত্যি বিশ্বাস করতে পারো আমিই সেই ঈশ্বর, সাধ্য কি তুমি ক্ষুদ্র হও, নীচ হও. সাধ্য কি তুমি পাপ করো অন্যায় করো?'

সিংগারাভেল, মুদালিয়ার নামকরা নাম্তিক। খৃষ্টান শলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বামীজির সংগে তক করতে এসেছে।

বেশ তো নাই বা বিশ্বাস করলে। নাস্তিকও ধার্মিক হতে পারে। এস আমরা যার-যার আদর্শ নিয়ে কাজ করি। জল যথ্ন আগ্রনে বসানো হয় একটার পর একটা ব্দব্দ ওঠে। তারপর জল টগবগ করে, পার আলোড়িত হয়। প্রশেক মানুষ ব্দব্দ, সমস্ত উত্তপত জলের আলোড়নই সমাজ। বৈজ্ঞানিকে-দার্শনিকে ভেদ নেই। এক জলের মধোই বহু বৃদ্বুদের সামঞ্জান।

নাহিতকতা নিয়ে এসেছিল উজিতা ভক্তিতে র্পান্তরিত হল মুদালিয়ার। 'সেই মহান অজানা বহুমুকে কি কখনো দেখা যায়?' রামনাদের রাজার প্রাসাদে একজন বিদ্রুপের স্বে জিগগেস করল স্বামীজিকে।

স্বামীজি হ্ব একার করে উঠল : 'যায়। আমি দেখেছি সেই অজানাকে।' 'মশাই, ঈশ্বরের স্বর্প কি বলতে পারেন?' খ্স্টান কলেজের ছাত্র, স্বৃহহুণ্য আয়ার জিগগেস করল স্বামীজিকে।

মহীশ্রের রাজার দেওয়া হ্রকোয় তামাক খাচ্ছে স্বামীজি। চোখ খ্রলে তাকালো একবার প্রশ্ন শ্রে। বললে, 'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। শক্তি, এনার্জি জিনিসটা কি বলো তো ব্রবিয়ে।'

ছাত্র হিমসিম খেতে লাগল। দেখল এমন জিনিসও আছে যা বোঝা যায় অথচ বোঝানো যায়না।

'তুমি কুন্তি লড়তে পারো?' জিগগেস করল স্বামীজি। 'একশোবার। লডবেন?'

'এসোনা ।'

মূহতে ঘারেল হল আয়ার। কি দেখছ? মাংসপেশীর দৃঢ়তা না ব্যায়ামের কৌশল? সমস্ত কাঠিন্য-নৈপ্র্ণ্যের মধ্যেই অদৃশ্য শক্তি। কাঠের মধ্যেই প্রক্রম আগ্রন। বীজের মধ্যেই প্রসূত্র বনস্পতি।

ঈশ্বরের স্বরূপ জিগগেস করছিলে না?

ঈশ্বর কে? যার দ্বারা জন্ম স্থিতি ও লয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। যিনি অনন্ত, শন্ধ, নিত্যম্ভ, সর্বশিশুমান। যিনি সর্বজ্ঞ, প্রমকার্নণিক, গ্রের্র গ্রেন্। যিনি অনিব্চনীয়-প্রেমন্বর্প।

তবে কি ঈশ্বর দ্ব'জন? এক নিগগৈ বহুরু, আরেক সগ্মণ ভগবান?

একই জিনিসের দ্বইরকম চেহারা। জল আর বরফ। তন্তু আর পট। মাটি আর মূর্তি। যিনি জ্ঞানীর সচিচদানন্দ তিনিই ভক্তের প্রেমের ঠাকুর।

জ্ঞানে এমন এক অবস্থায় আসা যায় যেখানে স্থি স্থ বা প্রফা নেই, জ্ঞাতা জ্ঞের বা জ্ঞান নেই. প্রমাতা প্রমের বা প্রমাণ নেই। আমি তুমি বা তিনি নেই। সেখানে কে কাকে দেখে, কে কার কথা শোনে? সেখানে বাক্যও নেই, মনও নেই। শ্ব্রু নেতি-নেতি, শ্ব্রু একমেবাম্বিতীয়ং। সে এক অনবচ্ছিল ম্বিল, বহ্ন-নির্বাণ। কিন্তু ম্বিলর আনন্দ কোথায় যদি না একটা ব্যক্তিষের চেতনা থাকে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আমি চিনি হতে চাইনা, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি। তাই ষে জীবন্ম্ক, আত্মারাম অর্থাৎ অন্তরেই যার সকল তৃতিত, সে জ্ঞানীম্নিরাও অবশেষে ভক্ত হয়ে ওঠে। ভক্তিই সমসত আম্বাদের গ্র্রু। প্রহ্মাদ যতক্ষণ আত্মনিমন্দ ছিলেন, জগৎ ও তার কারণ কিছুই দেখতে পেলেন না, সম্ব্রুই অবিভক্ত, শ্ব্রু অনন্তর্পে প্রতীয়মান মনে হল। কিন্তু যখনই বোধ হল আমি প্রহাদ অর্মনি তার চোখের সামনে দেখা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ রহমকে বললে, হে ভূতভাবন, আপনাকে নমস্কার। এখন বল্ন এই বিশ্ব কার সৃষ্ট কার স্বর্প, কাকেই বা আশ্রয় করে আছে আর কাতেই বা লীন হবে? আপনিই কি সেই স্ব-তন্ত্র প্রেয়ুষ?

রহার বললে, আমার চেয়েও আছে একজন শ্রেণ্ঠ। সূর্য আন্দ তারা যেমন দৃশ্য পদার্থকে দৃষ্ট করায় আমিও তেমনি এই স্বপ্রকাশ বিশ্বকে সৃষ্টর্পে সর্বস্মক্ষে প্রকাশিত করছি মাত্র।

কে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ?

যা ভূতং ভবাং ও ভবং, অর্থাং যা হয়ে গিয়েছে, যা হবে, বা যা হচ্ছে সকলই সেই প্রের্য। সর্বাং প্রের্য এবেদং। তিনিই সমস্ত বিশ্ব আবৃত করে আছেন, বিতস্তি-পরিমিত হয়েও অধিকার করেছেন সমগ্রকে। আমি সর্বলোকপ্রিজত, তব্ব তাঁকে জানতে পারলাম না।

কি করে জানা যায় তাঁকে?

দেহ ও মন সম্পূর্ণ নির্মাল হলেই তাঁকে জানা যায়।

আর দেখা পাওয়া যায় কি করে?

হ্দরে উৎকণ্ঠা নিয়ে মহরহ তাঁকে ডাকলে।

শ্ব্ব জেনে আমার কী স্থ! আমার স্থ দেখে। আমার স্থ আম্বাদে। সে দর্শন-স্পর্শনের অধিকারী কে? সে অস্বাদন কার প্র্যার্থ? একমাত্র ভক্ত। একমাত্র ভক্তের।

স্তরাং অম্তবির্ষণী ভব্তি তোমাতে সঞ্চারিত হোক। তুমি মধ্ হয়ে ওঠ, স্বাদ্ হয়ে ওঠ। শ্রীনিকেতন ভগবান প্রসম্ন হলে কী অলভ্য থাকতে পারে? কিন্তু অহেতুকী ভব্তির এমন মজা যে সে কিছ্ই আকাঞ্চন করেনা।

তুমিও ভালোবাসো, আকাঞ্চা কোরোনা।

রাঁধননে বামনে একদ্নেট তাকিয়ে আছে হ'কোর দিকে। স্বামীজি জিগগেস করলে, 'কি হে, তুমি এ হ'কোটা চাও?'

এ যে একেবারে কল্পনার বাইরে। র্রাসকতারও একটা সীমা আছে। নইলে মহীশ্রের মহারাজের দেওয়া চন্দনকাঠের হুকো দিয়ে দেবেন অনায়াসে ?

'কি হে, কথা বলছনা কেন? নেবে এই হুংকোটা?' হুংকোশ্বন্ধ হাত বাড়াল স্বামীজি।

'আপনার এত সাধেব হ'কো, কতদিনের সাথী—' বললে বাঁধুনে বামুন।

'আমার প্রিয় যদি তোমারও প্রিয় হয় তো মন্দ কি। আমার নেই আর তোমার আছে এ একই কথা।' রাঁধনে বামনুনের হাতে হাকোটি গাংজোদল স্বামীজি।

'যদি আমি সহস্র দেহে জারর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করছি, আবার আমি লক্ষ-লক্ষ দেহে সন্দেভাগ করছি স্বাস্থা। যেমন সহস্র দেহে উপবাস কর্বছি, তেমনি প্রচুব আহার করছি সহস্র দেহে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'যেমন সহস্র দেহে দার্বহ দারেখ তেমনি সহস্র দেহে দার্বহ সাথা। কে কার নিন্দা করবে, কে কার স্তৃতি? কাকে চাইবে, ছাড়বেই বা কাকে? আমি কাউকে চাইনা, কাউকে ছাড়িও না। যেহেতু আমিই সমাদ্য বহাাত্তস্বরপ। আমি নিজেরই স্তৃতি করছি, নিজেরই অপযা। নিজের দোষেই আমার কন্ট, নিজের ইচ্ছাই আমার সাথা। আমি স্বাধান, সর্বতঃ-স্বাধান।'

এই হচ্ছে জ্ঞানীর ভাব, যে জ্ঞানী মহাসাহসী, ছিন্নসর্বসংশয়। যে জ্ঞানী সম্বদয় প্র্লুল ভেঙে ফেলতে পারে, শ্বং কুসংস্কারের প্র্তৃল নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সম্বের প্র্তুল। সমস্ত বহ্মান্ড ধ্বংস হয়ে গেলেও সে হেসে বলে,

এ জগং কোথাও ছিল নাকি, মিলিয়েই বা গেল কোথায়? ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগং?

বিবেকানন্দ একদিকে জ্ঞানী, অন্যাদিকে ভক্ত। একদিকে বৃহত্তেজা স্থ্ৰ্, অন্যাদকে স্থাস্যান্দী চন্দ্ৰ।

ন্সিংহ অবতীর্ণ হলে প্রহ্মাদ দতব করতে লাগল : হায় আমি অসুরে থেকে উৎপন্ন, হরিতোষণে আমার যোগ্যতা কোথায়? কিন্তু আমি জানি সম্পত্তি. সংকুল, সৌন্দর্য, তপস্যা বা পাণ্ডিত্য—এ সব গুলে পরমপুরুষের আরাধনা হয় না। কারণ ভগবান শুধু ভক্তিতেই তন্ট। গুণুমণ্ডিত বিপ্রের চেয়ে ভক্ত চন্ডাল শ্রেষ্ঠ। তাই আপনার করাল রূপ দেখে আমি ভয় পাচ্ছিনা। দেহে অহং-বর্নিধ নিয়ে শ্রমণ করছি এই আমার ভয়। আমি কালচক্রে ইক্ষাদণ্ডের মত নিম্পীড়িত হচ্ছি, আমাকে উন্ধার কর্ম। আমাকে ভক্তি দিয়ে দাস্য দিয়ে উন্ধার কর্ম। আয়, দ্বী বিভব কিছ, যাদ্ধা করিনা, র্আণমাদি সিন্ধিও আমি প্রত্যাখ্যান কর্নেছি। সব আপনার হাতেই লয় পাচ্ছে। শ্রেয় শ্রবণমাত্রই স্থেজনক কিন্তু আসলে মৃগ-তৃষ্টিকার মত মিথ্যা। শুধু সেবাই আপনার প্রসন্নতার কারণ। হে অচ্যুত, নানা ইন্দ্রিয় নানা দিকে আমাকে ট্রনছে, আপনার দিকে টেনে আমাকে উত্তীর্ণ কর্ন। কিন্তু আমি একাকী মূক্ত হতে চাইনা, আমার সংগী এই সব অসুর বালকেবা অতান্ত দীন এদের আমি ছাডতে পারবনা। তাই আমার সঙ্গে এদেবকেও টেনে তুল্বন। শ্বধ্ব ষড়ংগ সেবা করেই ভত্তি লাভ করতে দিন। ষড়ংগ সেবা মানে নমস্কার, স্তব, কর্মাপণি, অর্চন, চরণস্মরণ আর কথাশ্রবণ। ভান্ত ছাডা মুক্তি নেই। আর সেবা ছাড়া ভব্তি কোথায়? আর দাস্যই সেবার ভিত্তি। সূত্রাং আমাকে দাসা দিন। সহাসা দাসা।

'কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে?' পথচারী য্বককে জিগগেস করল স্বামীজি।

'কি দেখছি? আপনাকে দেখছি না. দেখছি আপনার হাতের ঐ লাঠি কি সক্ষের জিনিসটা!'

'তুমি নেবে?'

'সে কি কথা? এই লাঠি আপনার নিতাসংগী—'

'তা হোক। নিত্যসঙ্গী আমার ঈশ্বর।'

'তা ছাড়া তীর্থে'-তীর্থে ঘ্রেছেন এই লাঠি নিয়ে।' বললে যুবক, 'কত তীর্থের অম্লান স্মৃতি বহন করছে এই লাঠি—'

'তা কর্ক। তীথের স্মৃতি আমার অন্তরে, আমার দেহের অণ্তে-রেণ্তে।' 'তাহলে দেবেন আমাকে?' ঔৎস্ক্যে য্বক কাছে এল এগিয়ে।

'দেব। কেননা তোমার প্রাণ যা চায় তা তোমারই।'

আমার প্রাণ ঈশ্বরকে চায়, অতএব ঈশ্বর আমারই।

প্রেতলোকের কতগ্নলি প্রাণী নির্জানে বারেবারে আবিভূতি হয়ে স্বামীজিকে বিরম্ভ করছে। কি চাই তোমাদের ? কি তোমাদের বন্ধব্য ?

আমরা দৃঃখী, শান্তিহীন, কামনাপীড়িত। আমাদের শান্তির ব্যবস্থা কর্ন। একা-একা স্বামীজি চলে গেল সম্দুতীরে। দৃই ম্নিট বালি তুলে নিল। অমপিন্ড কোথা পাব, এই বালির পিন্ড গ্রহণ করো। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে প্রার্থনা করি তোমরা শান্ত হও, তোমাদের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হোক।

প্রেতলোকবাসীরা কি স্থ্লবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে? প্রার্থনারত মান্ধের অন্তরের স্নিম্পতায়ই তারা তৃশ্ত। নিঃসীম শ্বভাভিলাষেই তারা পরিস্নাত।

তারপর এ কার প্রার্থনা? কার শ্বভাভিলাষ?

স্বয়ং স্বামী বিবেকানলের।

সমস্ত মাদ্রাজ শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। মন্মথবাব্র বাড়ি, যে বাড়িতে আছে স্বামীজি, তীর্থস্থানে প্রিণ্ড হল। দলে-দলে আসতে লাগল ভনতার ঢেউ।

গৈরিকবসনে কি উজ্জ্বলর্প দেখ একবার তাকিয়ে। মৃণিডতমস্তকে কি সৌম্য শোভা! কি উদান্তশালত শৃঙ্খকণ্ঠ! যেন বিশেবর গভার যে অল্তরাত্মা তাকেই সম্ভাষণ করছে নিভৃতে। বিলিষ্ঠ, মোহমৃত্ত, উজ্বিস্বা। অথচ শিবের মত সদানন্দ, পরিহাসমৃথ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজ্বরেট, অথচ অপার-অগাধ বিদ্যা। ঋণেবদ থেকে রঘ্বংশ মৃথস্থ। বেদান্তদর্শন থেকে স্বর্ করে আধ্নিক পাশচান্ত্যদর্শন ও বিজ্ঞান নথদপণে। সমস্ত অন্ধতা ও অযুত্তির উপর খঙ্গাহস্ত। সমস্ত বন্ধন ছিল্ল করলেও এক ভালোবাসায় বন্দী। সে তার স্কৃতীর দেশপ্রেম। এক দৃঃখে আহত-আর্ত। সে তার দেশবাসীর অধঃপত্ন। বিদ্যুৎশিখার মত তার বাণী আর অস্ত্রের মত তার অর্থ। সমস্ত কিছু মিলে একটা উন্বেল ঈশ্বর-উৎসাহ।

ক্ষ্ম প্রাণে নিয়ে এনেছে বিশ্বাস। অলপদ্ণিউতে অপরিমের আকাশের উন্মন্তি। এবার তবে দাঁড়াই একবার জগতের মন্থোমন্থি। সর্বদেশকালের মান্যের প্রতিনিধি হয়ে। স্থানে-কালে কুলোচ্ছেনা আমাকে। প্রতিষ্ঠিত করি আমার অনশ্বর মহিমা।

চার্রাদকে রাষ্ট্র হয়ে গেল প্রামীজি বিদেশে যেতে ইচ্ছা করেছেন।

'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন,' বলছেন বিবেকানন্দ, 'তৃই 'ংধে করে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাব, সেখানেই থাকব। তা গাছতলাই কি আর ক'ডেঘরই কি। বা রাজপ্রাসাদই কি।'

জগং যা ইচ্ছে বলকে, আমার কর্তবা কাজ করে যাব এই হচ্ছে বাঁবের ভণিগ। কে কি বলছে কে কি লিখছে কাগজে কে মাথা ঘামায়। হতো বা প্রাণ্সাসি স্বর্গং জিম্বা বা ভোক্ষাসে মহীং—মরলে স্বর্গ জিতলে বস্কুধরা--এই সংকল্পে জাগ্রত হই।

> নিন্দস্তু নীতিনিপ্রণা যদি বা স্তবন্তু লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেন্টং অদ্যেব করণমস্তু শতাব্দান্তরে বা ন্যায়াং পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

লোকে স্তুতিই কর্ক বা নিন্দাই কর্ক, লক্ষ্মী আস্ন বা ফিরেই যান, দেহপাত আজ হোক বা শতবংসর পরেই হোক, যেন সত্যপথ থেকে স্থালিত না হই। বেদান্তই সেই সত্যপথ। তার বাণী নিয়ে যাব বিদেশে।

উন্মন্ত স্থাকে দর্শন করার শক্তি নাই বা থাক, প্রতিবিদ্বিত স্থাকে দেখা কঠিন নয়। মান্বই সেই প্রতিবিদ্বিত ঈশ্বর। মান্বের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহাকে নিশ্চয় করো।

### 88

দেখতে-দেখতে পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠে গেল। স্বামীজির ভন্তদের আনন্দ আর ধরে না। এবার বিদেশে গিয়ে হিন্দুখর্মের উদার পতাকা উডিয়ে দিয়ে এস।

কিন্তু এ কি আমি শ্ব্ধ্ নিজের খেয়াল মেটাবার জন্যে চলেছি? নাকি ঈশ্বরের কোনো নির্দেশ আছে প্রচ্ছন্ন? জিজ্ঞাসায় দূলতে লাগল স্বামীজি।

মা গো, তোর কি ইচ্ছে তাই বল। তুইই তো কর্ত্রী, কার্রায়ত্রী, করণগ্রন্থারী, কর্মহেতুম্বর্পা। তোর হাতে আমি তো কলের প্রতুলমাত্র। বল তোর কি ইচ্ছে? যাব, না, যাব না?

ষারা চাঁদা সংগ্রহ করছিল তাদের ডাকল স্বামীজি। বললে, 'যা টাকা যোগাড় হয়েছে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।'

'সে কি কথা?' সবাই অবাক মানল : 'যাবেন না বিদেশে?'

'মার কি অভিলাষ তা না জানবার আগে ঝাঁপ দেব না অন্ধকারে।' বললে স্বামীজি।

কে মা? যিনি জগজ্জননী মহামায়া তিনি?

হ্যাঁ, তিনিই তো। তিনিই তো মত্যের ঘরে সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের অভেদস্বর্গিণী।

'দাদা, জ্যান্ত দ্বর্গাপ্জা দেখাব, তবে আমার নাম।' নিবানন্দকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ? দাদা, ঐ যে বলছি ঐখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মান্ষ ছিলেন— যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।'

গ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখল স্বামীজি। মাগো, বিদেশে যেতে চাই, তুমি কি বলো?
গ্রীশ্রীমা বলছেন আপন মনে : 'নরেন বলেছিল, মা, আমার আজকাল সব উড়ে
যাছে। সব দেখছি উড়ে যায়। আমি বলল্ম, দেখো, আমাকে কিল্টু উড়িয়ে দিও
না। নরেন বললে, মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গ্রুক্পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গ্রুক্পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায়
কোথায়? আমি বলল্ম, জ্ঞান হলে? নরেন বললে, জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বর সব
উড়ে যায়। মা, মা—শেষে দেখে, মা আমার জগং জ্বড়ে। সব তখন এক হয়ে দাঁড়ায়।
১৮৮

এই তো সোজা কথা।'

'মাতৃভাবই সাধনার শেষ কথা।' বলেছেন ঠাকুর।

'জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে।' বলছেন বিবেকানন্দ, 'এই অবস্থারই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে চরম নিঃস্বার্থপরতা। শুধু আয়ত্ত করতেই পারে না, পারে প্রকাশ করতে।'

মাকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে।

ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'আমার নরেনকে তো দের্খান—'

'কি করে দেখব?' বললেন গ্রীমা, 'আমি কি ছেলেদের সামনে বের্ই?'

'না, তুমি দেখো। কি স্কুনর তার চোখ দুটি!'

শ্রীমা চোথ নত করলেন। পদ্মপলাশনেত্রকে কি করে দেখি যদি তুমি না দেখাও। কি একটা জিনিস আনতে ঠাকুর নরেনকে পাঠালেন নহবংখানায়। 'যা তো জিনিসটা চেয়ে নিয়ে আয় তো।'

'কার কাছে চাইব?' নরেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

'কার কাছে আবার! তোর মার কাছে।'

দরমা দিয়ে ঘেরা নহবংখানার খাঁচার বাইরে দাঁুড়াল নরেন। ডাকল, মা আমি এসেছি।'

কর্ণাময়ী বেড়ার ফাঁকে রাখলেন তাঁর চোখ। দেখলেন কি বৃহৎ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ সেই চোখ। দুই চোখ নয় যেন তিন চোখ একস্জো।

কুমারী প্জা করার সময় স্বামীজি একবাব রক্তচন্দন তার কপালে পরিয়ে দিয়েছিল। শিউরে উঠে বলেছিল, 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত দিয়ে ফেলল ম—'

তৃতীয় নয়নেই তৃতীয় নয়নকে দেখ।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর বলতেন গ্রীমাকে, নরেন আজ এখানে থাকবে, গ্রীমা তখর্নি নরেনের জন্যে ময়দা ঠাসতে বসতেন আর চড়িয়ে দিতেন ছোলার ডাল। মোটা-মোটা রুটি আর ছোলার ডালই যে নরেনের পছন্দ এ কে না জানে।

'মা আমার জবর করে দাও।' মঠে যেবার প্রথম দর্গাপ্জা হয়, লোকে লোকারণ্য, হাজার কাজের ঝিক্ক, হঠাৎ নরেন এসে বললে মাকে।

সঙ্গে-সঙ্গেই হাড় কাঁপিয়ে জন্তর এল নরেনের।

'ওমা. এ কি হল ?' শ্রীমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : 'এখন কি হবে?'

'কোনো ভয় নেই মা।' বললে নরেন। 'আমি সেধে জার নিলাম। ছেলেগালো প্রাণপণ করে খাটছে, তব্ কোথায় কি এটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাইকি দাটো থাম্পড়ই বা দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কণ্ট, আমারও কণ্ট। তাই ভাবলাম, কাজ কি, থাকি কিছাক্ষণ জাররে বেহাইস হয়ে।'

কাজকর্ম চুকে আসতেই মা বললেন, 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।' 'হ্যা মা, এবার উঠি।' নরেন পাশ ফিরল। 'কই, উঠলেনা?' 'এই উঠে বসল্ম।' সমুখ হয়ে যেমন-তেমন উঠে বসল নরেন।

সেবার প্জার সঙ্কলপ মায়ের নামে হয়েছিল। নরেন বললে, 'আমরা তো কপনিধারী, আমাদের নামে হবেনা।' মায়ের হাত দিয়ে প'চিশ টাকা প্রণামী দেওয়াল তল্যধারককে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করলে।

'সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে ক'জন?' বলছেন শ্রীমা, 'মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐ সব দেখেই তো নিষ্কামকর্মের পত্তন করলে।'

নিম্কাম কর্ম যোগে ফলনাশের ভয় নেই যেহেতু ফলকামনাই নেই। কাম্যকর্মেই বিঘা। নিম্কামকর্ম বিঘাহীন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম স্য গ্রায়তে মহতো ভয়াং। এর অলপ আচরণও সংসারর্প মহং ভয় থেকে গ্রাণ করে। নিম্কামকর্মে অখন্ড চিত্তশর্দিধ। কর্তৃত্ববৃদ্ধিই বন্ধন। চিত্তশর্দিধতেই চিরন্তন প্রসন্ধাত। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।' বলছেন শ্রীমা, 'তিনি তাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলেই তাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, বলাচ্ছেন। নরেন যা লিখছে যা বলছে, খুব সত্যি, কালে সব হবে।'

বেল ড়ে গণগাতীরে নীলাম্বর মৃখ্ডেজর বাড়িতে আছেন তখন শ্রীমা। প্রিমার রাত। নদীর ঘাটে বসে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন জলের দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলেন পিছন থেকে কে এসে ঘাটের সির্ভিড় বেয়ে নামছে দ্রুত পায়ে। সর্বাৎগ শিউরে উঠল শ্রীমার। একি? এ যে ঠাকুর!

গংগায় নেমে গেলেন, ডুবে গেলেন, মিশে গেলেন গ্রীরামকৃষ্ণ।

আরো আছে বিস্ময়। দেখতে পেলেন পাড়ে বহু লোকের জনতা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে নরেন।

নরেন কি করছে? দুহাতে করে গণগাজল নিয়ে সেই জনতার মধ্যে ছিটিয়ে দিছে। আর মুখে মন্ত্র বলছে শ্রীরামকৃষ্ণ। যাব গায়েই সেই মন্ত্রপত্ত জল পড়ছে সেই পাছেছে সদ্য মুক্তি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পব কামারপ্রকবে আছেন তখন শ্রীমা, মনে একট্ব বা ক্ষোভ, এখানে গণগা নেই। নাই থাক, হে টেই চলে যাবেন কলকাতা, এমনি ভাবছেন মনে-মনে, হঠাৎ দেখতে পেলেন সামনেব রাস্তা দিয়ে ঠাকুব চলেছেন। একা নয়, তাঁর পিছ্র-পিছ্র নরেন আর রাখাল আর বাব্রাম।

এ কি ! রাস্তা কই ? এ যে নদী ! ঠাকুরের পাদপশ্ম থেকে অনর্গল জলস্রোত বের্চ্ছে, সে স্রোত ঢেউ তুলে সবেগে ছ্টছে সামনে। পথঘাটের চিহ্ন নেই, শ্বধ্ব জলতরণা।

'দেখছি, ইনিই সব। এ°র পাদপদ্ম থেকেই গংগা।' উল্লাসে কথা কয়ে উঠলেন। রঘুবীরের ঘরের কাছ থেকে মুঠো মুঠো জবাফ্ল ছি'ড়ে এনে গংগায় দিতে লাগলেন প্রস্পাঞ্জলি।

যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই গঙ্গা, সেখানেই বাবাণসী।

কত বড় বিশ্বাস তাঁর নরেনের উপর। নরেন নিজের গোঁতে চলত, নিজের মতে কাজ করত, কিছু বলতেননা। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়েছিল নরেন, সমাজে তার অবাধ যাতায়াত। সেখানে মেয়েরাও যায় বলে ঠাকুরের মনঃপ্ত নয়, মেয়েদের সামনে রেখে কি ধ্যান জমে? কিন্তু আশ্চর্য, নরেনকে কিছু বলতেননা। বরং বলতেন চুপিচুপি, 'তুই যাস যাস, কিন্তু রাখালকে যেন বলিসান। রাখালকে বললে ওরও যেতে ইচ্ছে হবে।'

তার মানে নরেনের মনের জোর বেশি। নরেন বেশি নির্ভরযোগ্য।

নরেন গান গাইছিল তানপুরা বাজিয়ে : নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রুপসাগরে। গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের সমাধি হল। উন্নত দেহে পূর্ব-আস্য হয়ে বসে আছেন করজোড়ে। সমাধি দেখে তানপুরা ফেলে নরেন চলে গেল বারান্দায়। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর তাকালেন ব্যাকুল হয়ে, এক ঘর লোক কিন্তু নরেন নেই। শুন্য তানপুরা পড়ে আছে।

সবাই উৎসক্ব হয়ে উঠল : কোথায় নরেন?

ঠাকুর বললেন, 'ও এখন থাকল আর গেল। আগন্ন জেবলে দিয়ে গেছে।' নরেন সেই নিরিন্থন বহিং।

বলতেন, প্রের ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবেনা। ওকে আমি ভুলিয়ে রেখেছি। যখন প্রথম আসে তখন ওর বৃকে হাত দিতে বেহ; স হয়ে গেল। চৈতন্য হলে কাঁদতে লাগল, ওগো, আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, মা আছে। আমি বললুম কেউ তাঁরা তোর নন, সব ঈশ্বরের, আর তুই আমার 🖒

মাস্টার মশাইকে বলছে নরেন, 'ঠাকুর কি নম্ম কি নিরহঙকার। কি সর্বাঢ়ালা বিনয়। বলতে পারেন আমার কিসে বিনয় হয়? ব্যক্তি আমার ভিতরে অহঙকার আছে। আমি বড় হাঁকডেকে।'

'ঠাকুর বলতেন, এ অহং কার? এ কার দেওয়া?' বললেন মাস্টার মশাই : 'ঈশ্বরই তোমার মধ্যে এ অহঙ্কাবট্বুকু রেখে দিয়েছেন যাতে তুমি অনেক কাজ করো। যাতে পারো অনেক হাঁকতে-ডাকতে।'

'আমি বলল্বম আমাকে সমাধিস্থ করে দিন—'

'তিনি কি বললেন?'

'বললেন, সমাধি তো তুচ্ছ কথা। তুই সমাধির পারে যা।'

'তার মানে ছাদে উঠে আবার সি<sup>4</sup>ড়িতে আনাগোনা কর। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান নিয়ে কারবার কর। তুমি যাবে কোথায়? তোমার পরে যে ঠাকুরের সব ভার অপ**র্ণ** করা। তুমিই যে তাঁর আমমোক্তার।'

যখন আশার শেষ আলোটিও নিবে যাচ্ছে, ঠাকুর চলেছেন মহাযাত্রায়, শ্রীমা কাঁদতে লাগলেন। চোখ মেলে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেনই তো আছে। আমার যেমন করেছে তোমারও তেমনি করবে।'

মা যখন যাচ্ছেন রামেশ্বরে, তখন রামনাদের রাজা লিখছেন তার কর্মচারীদের, 'আমার গ্রের গ্রের পরমগ্রের যাচ্ছেন, ব্যবস্থার যেন এতট্যুকুও ব্রুটি না হয়।

রামেশ্বর তথন রামনাদের অধীন। রামনাদের রাজার গ্রের্ বিবেকানন্দ। আর বিবেকানন্দের গ্রের্ শ্রীমা।

'যার ঠাকুরকে বিশ্বাস নেই, মারের উপর <u>ডব্রি নেই</u>,' রহন্নানন্দকে লিখছে স্বামীজি : 'তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, শাদা বাঙলার বললুম, মনে রেখো।'

মাদ্রাজ থেকে হারদ্রাবাদে এল স্বামীজি। হারদ্রাবাদের নবাব খ্রশিদ জা স্বামীজির ঈশ্বরব্যাখ্যার মৃশ্ধ হয়ে গেল। বললে, 'আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি আপনার বিদেশ যাত্রার সাহাযো।'

শ্বামীজি হাসল। বললে, 'এখনো সময় হয়নি। এখনো পাইনি মার হ্কুম।' গণ্যমান্য কত লোকের সংগ্য দেখা হচ্ছে রোজ, কত রাজা-রাজড়া, কত উ'চু দাঁড়ের সরকারী কর্মচারী, কিন্তু এমন লোক তো কখনো দেখিনি। হায়দ্রাবাদের সে এক অন্তুত যোগী, অলোকিক তার মনের ক্ষমতা। মন যা বলে তাই সে করে তুলতে পারে। ও ডালে ফ্রল ফ্রট্ক, ফ্রল ফ্রটে ওঠে। এ ভারি বস্তুটা নড়ে উঠ্ক, জিনিস অর্মনি নড়ে ওঠে। ব্রিণ্ট পড়ক, অর্মনি ব্রিণ্ট পড়ে।

কিন্তু জনর ছাড়্ক বললেই জন্তর ছাড়ে কই? স্বামীজি যখন এল যোগীর কাছে, দেখল যোগী তীর জনত্তর শনুয়ে আছে বিছানায়। নিজের জন্তর নামাতে পারো না কেমন তোমার মনোবল?

ভাবখানা এমনি, তোমার জন্যে বসে আছি।

স্বামীজি বসল তার শয্যাপাশে। যোগী স্বামীজির একখানা হাত টেনে নিয়ে রাখল নিজের মাথার উপর। ধীরে ধীরে তশ্ত জরুর নেমে গেল শীতল হয়ে। কত দিনের রোগী উঠে বসল বিছানায়।

আমার মনের চেয়েও তোমার স্পর্শের শক্তি বেশি। আমি কী ছাই পারি, তুমি পারো লোহাকে কাঞ্চন করতে।

হায়দ্রাবাদেও টাকা তোলবার হিড়িক পড়ে গেল। চাঁদার দরকার কি, বেগম বাজারের মতিলাল শেঠ একাই দিয়ে দেবে সব টাকা।

স্বামনীজি হাসল। বললে 'ধনীর টাকা নের না। যদি বিদেশে যাই ভারতের দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্যেই যাব। স্তরাং পাথেয় যদি তারা জ্বিটয়ে দেয় তবেই বাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বাগ্রে মায়ের আদেশ।'

স্বাদন দেখলেন শ্রীমা। দেখলেন উত্তাল সম্ভূদ্র তার ঢেউয়ের উপর দিয়ে হে°টে বাচ্ছেন ঠাকুর আর তাঁর পিছনে নরেন।

মায়ের সমস্ত ভয়-ভাবনা দ্র হয়ে গেল। তক্ষ্নি চিঠির উত্তব দিলেন স্বামীজির। লিখলেন, মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, নির্ভায়ে চলে যাও বিদেশে।

কি আশ্চর্য, অন্তর্প স্বাংন দেখল স্বামীজি। ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর তাকে ডাকছেন। সেই ডাকে সেও চলেছে ঠাকুরের পিছে-পিছে।

ঘুম ভাঙবার পর দেখল মার চিঠি এসেছে।

মহাবীর বেমন রামনাম করে লাফ দিরেছিল, আমিও তেমনি মা ও ঠাকুরের নাম করে লাফ দিলাম। আমি মায়ের ছেলে, আমাকে আর পায় কে।

প্রলয়ঙ্করী কালীশন্তির অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তিনি আমার অন্ট পাশের গ্রন্থি মোচন করে দেবেন। ঘ্ণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জ্ব্যুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অন্ট পাশ। মায়ের জন্যে ব্যাকুল হলে মা নিজে এসেই বন্ধন খ্বুলে দিয়ে নিজের ব্বকে তলে নেবেন।

'যাই যাই তোর বাঁধন খুলে দিগে যাই—'

গোদোহনকালে বাছ্বরকে দড়ি দিয়ে দ্রে বে'ধে রাখা হয়েছে। মাতৃস্তন্য-বিগত হয়ে বাছ্বর আর্তনাদ করছে। সে কায়া শ্বনতে পেয়েছে সারদা, সাত বছরের বালিকা। কায়া শ্বনে প্রতিধর্বান করে উঠেছে, 'যাই যাই তার বাঁধন খ্বলে দিগে যাই।' ছ্বটে এসে খ্বলে দিয়েছে বাঁধন। তেমনি আমরা অম্তের সল্তান হয়েও অম্ত থেকে বিগত হয়ে আছি, আছি সংসাররজ্জ্বতে বাঁধা পড়ে। যদি পারি তেমনি আর্তনাদ করতে, মা মা বলে ডাকতে, বালিকা জগতের মাতা ছ্বটে এসে তুলে নেবেন তার মৃত্ত অঙ্কে।

কালী অর্থ কালশন্তি। সর্বভাবের কলন বা সংহার করেন বলেই কালী। কাল স্থৈয়ের প্রতিমাতি, কালী গতির। আসলে স্থিতি আর গতি অভিনা কালাতীত সন্তায় নিয়ে যাবেন বলেই মা আমার কালীমতি।

শ্বকৃতিকৃতিলান্তস্যা, করালবদনা. শ্বক্ষমাংসাতিভৈরবা, জিহ্বাললনভীষণা, নাদাপ্রিতিদিংম্খা। জীবদের সমসত সংস্কার বিলয় কববার জন্যেই মায়েব এই সংহাবম্তি। এই ম্তি ধরেছেন তোমাকে তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেবেন বলে। আসলে তিনি শ্যামা, মেদ্রেকোমলা, পীয্ষস্যাদ্দিনী। কালক্ষুকালের নিচে কর্ণার নির্বেধারা। তাঁব মাত্রবিহীন মিত্র। জ্ঞানিধ্বেবী চিদ্নিদ্দ্লতিকা।

আর আমার দোষ কি. কণ্ট কি। মা-ই ভবাব্ধিকণ্টহারিণী, সর্বদোষ্বিঘাতিকা।

#### 80

অভিন্নচক্ষ্মতে দেখ। সমন্বর্মিধ অবলম্বন করো। যে সর্বভূতে আমাকে ভজনা করে সে যে অবস্থাতেই থাকুক আমাতেই অবস্থিত থাকে। গীতায় অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ।

ভাগণতেও সেই কথা। বলছেন গ্রীকৃষণ আমি সর্বভূতে ভূতাপ্মস্বর্পে অবস্থিত। তব আমাকে অবজ্ঞা করে মান্যকে অবজ্ঞা করে যে শ্বং প্রতিমার প্জা করে তার আরাধনা বিজ্স্বনামাত। তার ভজনা ভস্মে ঘৃতাহ্বিত। কিন্তু আমি সর্বমান্যে আছি জেনে যে সমান মৈত্রীর দ্ফিতে সকলকে দেখে, দান-মান দিয়ে অর্চনা করে আমি তারই প্জা গ্রহণ করি।

জীবে প্রেম হলেই ভগবানে ভক্তি।

কিন্তু জীবে প্রেম অসম্ভব যতক্ষণ স্বার্থ প্রতাপান্বিত। স্বার্থ ত্যাগ ছাড়া জীরে ১৩ - ১৯৩ প্রেম নেই। জীবে প্রীতি ছাড়া ভব্তি নেই ঈশ্বরে।

তাই ভালোবাসাই ভগবান।

কিন্তু ভালো তুমি বাসবে কি করে যতক্ষণ তোমার আমিত্ব-মমত্ব থাকে। সত্তরাং স্বার্থের উচ্ছেদই সমত্ববৃদ্ধির ভিত্তি।

তাই কেউই পর নয়, সকলেই পরম। সমস্ত বিশ্বই বিষ্ক্র বিস্তার। প্রেকে প্রের জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসিন। বন্ধ্রের জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসিনা আত্মার জন্যে ভালোবাসি। নিজেকে ভালোবাসি বলেই অন্যকে ভালোবাসা। তাই আপনও যা পরও তাই। সবই সেই একের প্র্ণতা। খণ্ডও যে সমগ্রও সে।

হিরণ্যকশিপর জিগগেস করল প্রহ্মাদকে, 'শগ্রুর সঙ্গে রাজার কি রক্ষ ব্যবহার করা উচিত?'

প্রহ্মাদ বললে, 'শার্? শার্র কে? সকলই বিষয়ময়। শার্মিরের ভেদ কোথায়?' হে অর্জুন, সম্থই হোক আর দ্বংখই হোক যে আত্মসাদ্শ্যে সর্বা সমদশীর্ণ সেই যোগীই সর্বপ্রেষ্ঠ।

তাই স্বামীজি যে আমেরিকা যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে না, যাচ্ছে যিনি চরাচব নিখিলে প্রাণর্পে প্রকাশমান সেই আরেক প্রাণলোকে। বিশ্ববিধাতার থেকে পবিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়াবে সম্দয় মান্যের সামনে। এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাদ্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। যে মহান আদ্মা বিশ্বকর্মা জনগণের হৃদয়ে সমাসীন তিনি আমাব হৃদয়েও জাগ্রত, উদবোধিত। তাই সেই অধিকাবে এসেছি তোমাদেব কাছে। যে নিখিলেশ্ববকে জেনেছে সেই সকলকে অবাধে আহ্বান করবার অধিকাবী।

যাবার সব ঠিকঠাক, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্লেটাবি এসে উপস্থিত।

কবে দ্বছর আগে খেতডিব বাজাকে আশীর্বাদ করেছিল স্বামীজি, তোমাব ছেলে হবে, তাই এখন ফলেছে নাকি সেই আশীর্বাদ। সন্দেহ কি, স্বামীজির জন্যেই নিঃসম্তানের প্রেলাভ ঘটেছে, স্তরাং সেই শিশ্বে জন্মোৎসবে যাওয়া চাই স্বামীজির। মহাবাজা অনেক কবে বলে দিয়েছেন।

'কিন্তু, অসম্ভব, একতিশে মে আমি রওনা হচ্ছি আমেরিকা।' প্রতিবাদ কবল স্বামীজি।

জগমোহনলাল, বাজাব সেক্রেটারি ছাডবাব পান্ত নয়। বললে, 'আপনি না গেলে উৎসব স্লান হযে যাবে, বাজা মনঃক্ষ্মা হবেন।'

'वर्लन कि, आमात शाहशाह वयता वाकि।'

'তা হোক, সব ব্যবস্থা করে দেবেন মহারাজা। অন্তত একদিনেব জন্যেও চল্মন।' সেই আন্তরিকতার আতিশয্য এড়াতে পারলনা স্বামীজি। বললে, 'চলো, কিন্তু একদিন।'

সে কি বিপ্লে সংবর্ধনা! সমস্ত নগর আলোকে-আনন্দে ইন্দ্রপর্বী হয়ে উঠেছে। নৃত্যগীতবাদ্য উদ্বৈশিত চারদিকে। কিসেব উৎসব আজ? মহারাজের প্রেছ হয়েছে তার জন্যে? না, মহারাজের গ্রেক্তি এসেছেন তার জন্যে?

প্রাসাদের সংহন্দারে দাঁড়াল এসে গাড়ি। প্রহরীরা খাপের থেকে তলোয়ার তুলে অভিবাদন করলে একযোগে। রাজা কোথার? খবর পেয়ে রাজা ছ্টে এসে স্বামীজির পায়ের উপর লট্টিয়ে পড়ল। স্বামীজি তুলল তার হাত ধরে।

রাজসভাগ্তে নিয়ে যাওয়া হল স্বামীজিকে। চারদিকে অতিথি-অমাত্যদের ভিড়। সবাই উঠে নতশিরে প্রণাম করল। সালক্ষার সিংহাসনে বসানো হল স্বামীজিকে। একে-একে সকলের সংগ্য পরিচয় করে দিল রাজা।

সবচেয়ে বড় পরিচয় ইনি বেদান্তকেশরী ইনিই প্রের্বোত্তম। যেমন সর্ব-সংকলপসন্ন্যাসী তেমনি নিয়তকমী। সম্প্রতি চলেছেন পশ্চিমে। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে।

যুন্ধ ও যোগ এই ভারতবর্ষের সার কথা। যুন্ধও করো ও যোগীও হও—এই গীতার মর্মবাণী। যিনি সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের স্কৃত্ন তিনি আবার সমস্ত বিষয়কমের ভোক্তা। স্কৃতরাং জীবন্ম,ক্ত হয়ে কর্ম করো। সেই কর্মই জ্ঞানীর কর্ম। আর জ্ঞান হলেই ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি।

শিশ্ব রাজকুমারকে আনা হল। তার মাথায় হাত রেখে স্বাস্তিবচন উচ্চারণ করল স্বামীজি।

এবার তবে যেতে হয় বন্দেব।

'সেখানে কি?'

'সেখান থেকেই আমার জাহাজ ছাড়বে।'

'চল্কন আপনাকে জয়প্তর পর্যন্ত পেণছে দিয়ে আসি।' রাজা ব্যুস্ত হয়ে উঠলেন।

'কেন, জয়পরে কেন?'

'জয়পরেই আমার রাজ্যের শেষসীমা।' বললেন রাজা। 'অতিথিকে বিদায় দিতে হলে রাজ্যের শেষসীমা পর্যক্ত যাওয়া উচিত।'

রাজাকে নিরুত করা গেলনা। ঈশ্ববের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই এমন আমার সাধ্য কি. আপনি যান সম্দ্রপারে, কিন্তু ঈশ্বব জানেন আপনাকে ছেড়ে দিতে ব্রক্ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাজার দুই চোখ ছলছল করে উঠল।

স্বয়ং জয়পরে পর্যন্ত পেণছে দিলেন। জগমোহনলালকে বললেন, একেবারে বন্দেব গিয়ে তুলে দিয়ে এস জাহাজে। এই নাও টাকা, যা লাগে ষত লাগে। সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়ে এস।

জয়পন্রে রাজপ্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রাত্রে বিশ্রাম করছে স্বামীজি, পাশেই দরবারকক্ষে মহাবাজার নৃত্যসভা বসেছে। বীণা বাজিয়ে গান গাইছে নাচওয়ালী। মহারাজ স্বামীজিকে খবর পাঠালেন, একবারটি আসন্ন, গান শানে যান।

স্বামীজি উত্তর পাঠাল : 'আমি সম্যাসী, আমার অভিরুচি নেই।'

গায়িকা মর্মাহত হল। এ বৃঝি তাকেই প্রত্যাখ্যান, যেহেতু সে হেয়, পশ্ক-কলন্দেক তার বসবাস। মনে দ্বঃখ হল, কন্ঠে এল সেই নমু আক্তি। গান ধরল নর্তকী:

'প্রভু মেরো অওগ্নণ চিত না ধরো সমদরশী হ্যার নাম তুমারো। এক লোহ প্রজামে রহত হৈ এক রহে ব্যাধ ঘর পরো। পারশকে মন শ্বিধা নাহি হোর দ্বৈন্ন এক কাঞ্চন করো।'

প্রভু, আমার দোষ ধরোনা। তুমি তো সমদশী। স্পর্শমণির অন্তর দ্বিধাহীন, সে সব লোহাকেই সোনা করে, সে প্রজার ঘরের অস্ত্রই হোক বা ব্যাধের হাতের খঙ্গাই হোক। তা হলে আমাকে তুমি কেন কৃপা করবেনা? আমি কলঙকী বলে তুমি কেন কৃপণ হবে?

বৈষ্ণবসাধ্ স্রদাসের গান। রাতের হাওয়ায় সে কর্ণ স্র স্বামীজির কানে গেল। এ আমি কাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছি? এ গায়িকাও কি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া নয়? আমার এখনো ভেদাভেদ? আমি সম্যাসী আর ও পতিতা? এই আমার সর্বভূতে রহ্মান্ভূতি? স্বামীজি দাঁড়াল এসে দরবার কক্ষে। প্রণামে লাকিত হল নতকী। স্বামীজি আশীর্বাদ করে বিদায় নিল।

রাত্রে আব্ রোড স্টেশনে নেমে পড়ল স্বামীজি। নিবিড় পর্বতপ্রঞ্জের মধ্যে যেন কোন গ্রুগহনের শুনুনতে পেল সম্ভাষণ।

একটি রেলকর্ম চারীর সংগ্রে আলাপ ছিল, রাত্রে তার ওখানে গিয়ে উঠল। কোথায় রাজার বিলাসপ্রেরী আর কোথায় এক রেলকেরানির কোয়ার্টার। উপল ও উৎপল দুইই স্বামীজির কাছে এক।

পর্যাদন সকালে দুই পদব্রজী সম্যাসীকে দেখতে পেল পথে। কত সাধ্ব চলেছে তীর্থস্রমণে তার ঠিক কি।

সম্যাসীরা তাকাল পিছন ফিরে। এ কে গৈরিকের দীপ্তশিখা। হাতে তেজােশ্বত লাঠি। চলেছে উদাসীনের মত, আবৃত্তি করছে সংস্কৃত শেলাক। সেশ্বেলাকের তাৎপর্য হচ্ছে অহঙকার আর অলঙকার, গৌরব আর প্রতিষ্ঠা—সমস্তই ভস্মমুণ্টি। কি হবে আমার স্বর্ণে-রৌপ্যে, কাণ্ঠে-লােণ্টে, বসনে-ভ্ষণে, করণে-উপকরণে? স্ত্পীভূত জড়ের জঞ্জালে? থেতড়ির রাজপ্রাসাদ আমাকে কি দেবে, পাশ্চান্তা ভূখণ্ডই বা আমাকে কি দেবে, যে জিনিস ধ্লাে হয়ে যাবে তার ধ্লাে ঝেড়ে দিন কাটাতে আমি প্রস্তুত নই। আমি প্রতিষ্ঠা চাইনা, সম্মান চাইনা, সিংহাসন চাইনা, সমস্ত ঘটনাপ্রঞ্জের মধ্যে যিনি মূলশান্তি তাঁকে চাই।

আরে, একি রাখাল যে। আর তৃমি হরি? স্বামী রহ্মানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ।

দ্বইজনকেই প্রণাম করল স্বামীজি। বললে, 'জানিস রাজা, আমেরিকা যাচ্চি।' উৎসাহে ফেটে পড়ছে। নিজের ব্বকের দিকে আঙ্বল দেখিয়ে বলছে, 'দেখছিস কি? এই এ'রই জন্যে এ সব হচ্ছে।' 'দেখাব আরো কত হবে।' বললে রাখালরাজা।

'মেতে যাবে, মেতে যাবে—চার্রাদকে শ্ব্রু ঠাকুরের নাম আর ঠাকুরের প্রেম।'
'আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেই। কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কার্
মাথায় আসেনা।' আমেরিকা থেকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ : 'সেই ছে'ড়া কাঁথা
সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন; আর
আষাঢ়ে গণ্পি—গণ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছ্ করে
দেখাও যে তোমরা কিছ্ অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার
উপর ভে'প্ হল, পরশ্ তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে
র্পো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প
দ্বহাজার মারা হল—একেই ইংরেজিতে ইমর্বোর্সালিটি বলে। ঘণ্টা ডাইনে বাজাবে
না বায়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিন্দিম দ্বার ঘ্রবে না
চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা ঘামাতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ
ব্নিধ্তেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জ্বতোখেকো—আর এরা চিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে
আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাং।'

তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাছে টেনে নিল স্বামীক্সি। বললে, 'হরি ভাই, তোমাদের ধর্ম কি জিনিস আমাকে বলতে পারো? আমি তো চার্রাদকে কেবল দৃঃখই দেখতে পাচ্ছি, অপার অনপনেয় দৃঃখ।' বলতে-বলতে স্বামীজির বিশাল চক্ষ্ণ থেকে বড়-বড় জলের ফোটা পড়তে লাগল। নিজের বৃকের উপর হাত রেখে বললে, 'সমগ্র মান্বের দৃঃখ যেন এই বৃকের মধ্যে এসে বাসা নিয়েছে। হৃদয় তাই বিস্তীর্ণ হয়েছে, দ্রতম দীনতম মান্বের দৃঃখও যেন আমারও দৃঃখ। কে বোঝে আমার এই দৃঃথের কথা? কেউ না কেউ না।' শিশ্বর মত কাঁদতে লাগল স্বামীজি।

একটি বাঙালি ভদ্রলোকের সংখ্য গলপ হচ্ছে ট্রেনের কামরায়। এমন সময় শেব লাখ্য এক টিকিট-কলেঞ্টর উঠে টিকিট দেখতে চাইল। ভদ্রলোক বললে, টিকিট নেই। তবে এই কামরাতে বসে আছো কোন অধিকারে? ভদ্রলোক বললে, গাড়ি স্টেশনে থেমে আছে, আমি তাই উঠে বসেছি। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমি বাতী নই।

'तिस्य यान वर्नाष्ट्र।'

'কোন আইনে?'

এই নিয়ে স্ব্ৰ্হ হল তৰ্ক। ব্ৰুমে বিতণ্ডা, প্ৰায় হাতাহাতির কাছাকাছি। স্বামীজি এল মধ্যস্থতা করতে। বললে, 'আমাকে দেখে আমার সঙ্গে কথা কইতে উঠেছে। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিলেই নেমে যাবে।'

'তুম কাহে বাত করতে হো?' শ্বেতাঙ্গ টিকিট-কলেক্টর হ্মকে উঠল।
'তুম বলছ কাকে?' পালটা গর্জন করে উঠল স্বামীজি: 'ভদ্রতা শেখনি? আপ্ বলতে জানোনা?'

স্বামীজির ক্রন্থ ম্তি দেখে কুকড়ে গেল সাহেব। ভেবেছিল সামান্য ভেকধারী কিন্তু এ যে দেখছি কেশরফোলানো সিংহ। সাহেব বললে, 'আমি হিন্দি ভালো জানিনা কিনা! কিন্তু ঐ লোকটা—' এবার ইংরেজিতে বলল সাহেব।

'ঐ লোকটা?' স্বামীজি আবার ধমকে উঠল : 'ইংরিজিও ভালো জানোনা দেখছি। লোক না বলে ভদ্রলোক বলতে পারো না?'

গ্রটিগ্রটি নেমে গেল সাহেব।

জগমোহনকে বললে স্বামীজি, 'অপ্রতিবাদে নেবনা কখনো অপমান। আত্ম-মর্যাদাকে সব সময়েই অক্ষ্মের রাখতে হবে। পরাধীনতার নাগপাশ এমনি করেই মোচন হবে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে গ্রনগ্রন করে আবৃত্তি করতে লাগল স্বামীজি: 'রামং চিন্তর চিত্তবর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলং।' রে বর্বরচিত্ত, সর্বদা রামকে চিন্তা করো, অন্য শত শত চিন্তাতে কি ফল? মুখ, সর্বদা রামনাম করো, বহু অনর্থক কথার কি ফল? কর্ণ, রামচন্দ্রচরিত প্রবণ করো, গীতবাদ্য শর্নে কি হবে? চক্ষ্র, সকল জিনিস রামময় দেখ, রাম ছাড়া আর সব কিছ্ব ত্যাগ করো। চক্ষ্রস্থং রামময়ং নিরীক্ষ সকলং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম।

নাভাগের পত্র অম্বরীষ। সপ্তম্বীপা পৃথ্বীর অধিপতি, কিন্তু ভগবানে ভক্তি ছাড়া আর তার কোনো ধন নেই। আর যা সব তার পার্থিব বিষয়, সমস্ত মৃংপিন্ডেব মত অসার, স্বশ্নের মত মিথ্যা।

শ্রীহরির আরাধনায় সম্বংসর ন্বাদশীরত অনুষ্ঠান করছেন অন্বরীষ। রতশেষে বিরাচি উপবাসে থেকে যম্নার স্নান করে মধ্বনে শ্রীহবির অর্চনা স্বর্ করলেন। রতপারণের উপক্রম করছেন, দ্বর্ণাসা এসে উপস্থিত। মহাভাগ অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ভোজনে আমন্ত্রণ করলেন। দ্বর্ণাসা গেল নদীতে স্নান কবতে, কিন্তু আব ফেরবার নাম নেই। ন্বাদশী অতিকান্ত হতে আব অর্ধ মৃহ্তুর্ত মার বাকি আছে তব্ খার অনুপস্থিত। খারিকে অভ্যুক্ত রেখে কি করে পারণ সম্ভব, অথচ ন্বাদশী-মধ্যে পারণ না করলে রতবৈগ্রেণ্য ঘটবে। নির্পায় অন্ববীষ বাস্দেবকে চিন্তা করতে-করতে বিন্দ্রমার জল পান কবলেন। আব সেই মৃহ তেই ফিরল দ্বর্ণাসা। অতিথিকে না দিয়ে নিজে আগে খেয়েছে এই জেনে দ্বর্ণাসা ক্রোধে উন্মন্ত হযে উঠল। এই রাজামন্ত ঈন্বরদ্ধিত রাজার ধৃষ্টতা দেখ, আমন্ত্রণ করেও আমাকে অভ্যুক্ত রেখেছে। এর সম্নুচিত শিক্ষা না দিয়েছি তো কি। বোষে একটি জটা উৎপাটন করে এক কৃত্যা নির্মাণ করল, সেই কৃত্যা খঙ্গাহন্তা হয়ে বাধিত হল বাজাব দিকে। অন্বরীষ পদমারও বিচলিত হলেন না। স্থিরশান্ত হয়ে দাঁভিয়ে রইলেন স্বস্থানে।

তখন কি হল? বাসন্দেবের স্কেশন চক্ত এসে আবিভূতি হল। নিমেষে দশ্ধ কবল কৃত্যাকে। শৃথ্য তাই নর দ্বাসাকে লক্ষ্য কবল। প্রাণভয়ে ছ্টল দ্বাসা। ষেদিকে ছোটে সেদিকেই চক্ত, সাপকে যেন তাডা কবেছে দাবাণিন। স্মেব্ পর্বতের গৃহার দিকে ছ্টল, সেখানেও চ্কের আগমন। স্থলে জলে অন্তবীকে কোথাও দ্বাসার লাণ নেই। এমনকি অর্গেও সেই দ্বংসহ স্কুদর্শন। বহুনার কাছে আশ্রয় চাইল দুর্বাসা। বহুনা বললে, বিষ্কুর চকুকে নিরোধ করতে পারি আমার এমন শক্তি নেই। তারপর গেল শব্দরের কাছে। শব্দর বললে, আমার কিছুই করণীয় নেই, তুমি বিষ্কুর শরণাপত্ম হও। দুর্বাসা বৈকুপ্ঠে গিয়ে বাস্বদেবের শরণ নিল। বাস্বদেব বললে, আমি ভক্তপরাধীন, স্বতরাং অম্বরীষের কাছে যাও। ভক্তই আমার হৃদয়, আমিও হ্দয় ভক্তেরই। আমাকে ছাড়া তাঁরা আর কিছু জানেননা, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানিনা। তোমার পরিবাতা তাই অম্বরীষ।

দূর্বাসা হে'ট মূথে চলল অম্বরীষের সংধানে। অম্বরীষের কথায় চক্র শাশ্ত হল।

চরমশরণ বাস,দেবের ভজনা করো।

88

বন্বেতে আলাসিংগা পের্মাল এসে হাজির।
'এ কি, কোখেকে?' এগিয়ে গেল স্বামীজি।
'সটান মাদ্রাজ থেকে।'
'কি মতলব?'

'অতি সামান্য।' হাসিতে বিস্তৃত হল আলাসিণ্গা : 'আপনাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছি।'

'একা জগমোহনই যথেণ্ট ছিল—যথেণ্টরও বেশি।' স্বামীজি বললে সসম্ভ্রমে : 'জানো রাজপ্তেনার ও তাজিমি সর্দার। তাজিমি সর্দারদের নাম জানো তে।? ওরা সভায়-দরবারে গিয়ে দাঁড়ালে স্বয়ং রাজাকেও উঠতে হয় আসন ছেড়ে। তারপর, জানো তো, খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্লেটারি। কিল্ছ একবিন্দ্র জাঁক নেই শরীরে। ব্লিটর জলের মতই অনাড়ন্বর। এমন তার সেবা আর পরিচর্ঘা ষে লক্জা হয় নিজের কাছে।'

বিদেশে যেতে এ লাগবে ও লাগবে কত জিনিস যে কিনে দিচ্ছে জগমোহন তার ইয়ন্তা নেই। এখন বলছে আলখাল্লা আর পাগড়ি সিল্কের হওয়া চাই। তা যেমন-তেমন সিল্ক নয়, একেবারে দামী প্রথম শ্রেণীর। তুমিও যেমন! সয়্যাসীর আবার ধড়াচ্ড়া কি—স্বামীজি আপত্তি করল—খানিকটা মোটা গের্রা কাপড় হলেই যথেন্ট। তা কি হয়! 'রাজার মত সাজাব তোমাকে।' বললে জগমোহন : 'ত্মি তো নিজের পক্ষে যাচ্ছনা, তুমি যাচ্ছ ভারতবর্ষের হয়ে। ভারতের জাগ্রতাত্মা হয়ে। তুমি তো দীন দরিদ্র সয়্যাসী নও, তুমি জ্যোতিষাং রবিরংশ্মান, প্রে-দিগন্ত থেকে তোমার নবীন উদয়, সেই বেশেই সাজবে তুমি।'

কিন্তু কি নাম নিই। আগে ছিল সচিদানন্দ, বিবিদিযানন্দ, এখন মহারাজের কথার বিবেকানন্দ!

মাদ্রাজে বালাজী রাও-এর ছেলেটি মারা গেছে, খবর পেয়ে ম্বড়ে পড়ল স্বামীজি। ডাস্তার নাজ্ব ড রাওকে সে সম্পর্কে লিখছে : 'প্রভূই দিয়ে থাকেন প্রভূই নিয়ে থাকেন, সন্তরাং প্রভূরই জয় হোক। আমরা শ্ব্রু জানি কিছন্ই নন্ট হয়না, সবই নিট্ট থাকে, নিখ্ত থাকে। যাই আসন্ক না তাঁর কাছ থেকে শাল্ত মনে নিতে হবে মাথা পেতে। সেনাপতি যদি সৈন্যকে কামানের মন্থে যেতে বলে, সৈন্যের তাতে নালিশ করবার কিছন্ন নেই। বালাজীকে বোলো আমরা নিবিবাদে মেনে নিয়েছি সে সেনাপতিছ।'

বালাজীকেই লিখল সরাসরি : 'ভাই, দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো, আর বোলো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

> কোনো প্রশেন আমাদের নেই অধিকার। কাজ করো, করে মরো, এই হোক সার।

ভাই, শোকার্তরাই ধন্য, তারাই সাম্থনা পাবে। তারাই সমীপবতী হবে প্রভুর সিংহাসনের। দ্রুতা ও নির্ভারের সঙ্গে বলো, ও শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু লোমার হৃদয়ে শান্তি দিন এই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।

'এ জগতের সব কিছ্ই মূলতঃ সং।' বিহারীদাস দেশাইকে লিখছে স্বামীজি : 'উপরের ঢেউ যে চেহারারই হোক, তার গভীরতম দেশে শাশ্বত এক শান্তির ক্ষেত্র বিরাজমান। যতক্ষণ সেইখানে পে'ছিনতে না পারছি ততক্ষণই অশান্তি, বিক্ষোভবিক্ষেপ। একবার সেই শান্তিমণ্ডলে পে'ছিনতে পারলে ঝঞ্চার তর্জনগর্জন কিছ্ই করতে পারেনা। পাষাণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে গৃহ তার গায়ে একটা রেখাও পড়েনা।'

বিহারীদাসও শোক পেয়েছে। তাই লিখছে স্বামীজি : 'যে আঘাত আপনি পেয়েছেন' তা আপনাকে বিরাট সন্তারই কাছাকাছি নিয়ে যাক, যিনি এলোক ও ওলোক উভয় লোকেরই একমাত্র প্রেমাস্পদ। আর তাহলেই আপনি ব্রুতে পারবেন, তিনিই সর্বত, সর্বকালে সর্বভূতান্তরাত্মর্পেই তাঁর অধিষ্ঠান।'

র্জরিয়েণ্ট কোম্পানির ভাহাজ "পেনিনস্থলাব"-এ ফার্স্ট্রাশের টিকিট কাটা হয়েছে। আলাসিণ্গা আর জগমোহন স্বামীজিকে তুলে দিতে এল। সব ব্যবস্থা নিখ্ত। খেতড়ির মহারাজা কোথাও এতট্যুকু ফাঁক রাখেননি।

১৮৯৩ সালের একরিশৈ মে স্বামীজির জাহাজ ছাড়ল।

কত প্ররোনো কথা মনে পড়ছে এখন। বেশি করে মনে পড়ছে ববানগর মঠের কথা, গ্রেহ্ভায়েদের কথা—কে কোথায় আছে নাজানি। কোন বনে-পর্বতে ঘ্রের বেড়াচ্ছে। ষেখানেই যাক আর থাক, অন্তহীন রহস্য যে ঈশ্বর তাকে পাবারই তাদের অনিবাণ অন্বেষণ।

শৃধ্ মেঝেতে বা একটা ছেড়া চ্যাটাইয়ে সবাই পড়ে আছে। মৃথিভিক্ষা করে চাল নিয়ে এসেছে তাই সেম্ধ করে একটা কাপড়ে ঢেলে সবাই খাচছে। কি দার্ণ কৃচ্ছা! রাত্রে উন্ন জেবলে একটা করোসিনের বাক্সের উপর বসে রুটি সেকা, হাঁড়ি মাজা, প্রকুর থেকে জল আনা। কিন্তু দার্ণ দ্বঃখদ্দৈব সত্ত্বেও পরস্পরের ২০০

প্রতি কি ভালোবাসা! কি অপার্থিব আকর্ষণ!

কার, থেকে একবিন্দ, সাহাষ্য নেবনা এই তখন পণ সকলের। অনিকেত ও স্থিরমতি হয়ে থাকব। সাধ্য ও সাপ পরের গতে বাস করে, নিজেদের জন্যে কোনো গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, আসন্ধি নেই। আমরাও তেম্মান নিরাশী, নির্মাম, জনুরশুন্য।

হীরানন্দ এসেছে, সিন্ধ্ব প্রদেশে হায়দ্রাবাদে বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা বরানগরে মঠ করেছে থবর পেয়ে খ্রুত-খ্রুতে এসেছে এখানে। কেশব সেনের বাড়িতেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে আর সেই থেকে ঠাকুরেই মনপ্রাণ।

জিগগেস করল, 'আপনাদের চলে কি করে?'

'সকলে মনুষ্টি ভিক্ষে করে নিয়ে আসে তাইতেই চলে যায় একরকম।' বললে নরেন।

হীরানন্দ পকেট হাটকিয়ে দেখল ছ আনা পয়সা আছে। বললে, 'এই পয়সায় এবেলা চলাক।'

'না, না, পয়সার দরকার নেই। এবেলার মত চাল আছে। আর আছে তেলাকুচো পাতা। তাই দিয়ে ন্ন লঙ্কা মিশিয়ে অপ্র ঝোল হবে। তুমি আজ থেকে যাও হীরানন্দ। জল খাবার কিন্ত একচিমাত্র ঘটি।'

লোভ সামলাতে পারলনা হীরানন্দ। থেকে গেল সেবেলা।

ছ আনায় কি হবে । বাড়ি নিয়ে নবেনের আবার মোকদ্দমার খরচ। শরীরের উপর আবার মনের যন্ত্রণা। একদিকে ঈশ্বর আবেকদিকে মা ভাই বোন। একদিকে মঠ আবেকদিকে মা ভাই বোনের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। উভয় সংকট। এই সংগ্রামে কে পারে নিবপেক্ষ থাকতে । নরেন পাবে।

কিন্তু টাকা কই ?

শরৎ আর শশী বললে. ভাই আমরা এক কাজ কবি। আমবা গিয়ে স্কুলের মাস্টারি নিই। যদি কিছ্ম পাই মাইনেবাবদ তা যাবে না হয় তোমাব মামলার খরচে। কিছম অনতত উপকারে আসতে পারি তোমার।

নবেন বললে, 'তোরা আমাব জন্যে প্রাণ দিতে পাবিস তা কি আমি জানিনা? কিন্তু আমবা জন্যে টাকা বোজগার করতে যাবি এ পারবনা সইতে।' বলেই হাঁক দিল যোগেনতে 'ওরে যোগে, আমাব ঠিকজি দেখবি ' কি আছে জানিস ' তামবর্ণ কেশ হবে, ভসমমাথা দেহ হবে, দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষে করে বেড়াব, আল—'

'আর ?'

'উন্মাদ হয়ে যাব। যা হবার হোকগে। মরণের যেন বড় ভয়-ডর রাখি!'

রাখালের বাপ হারান ঘোষ এসেছে সেবার মঠে। গ্রুণ্ড মহারাজ, মানে সদানন্দ স্বামী তাঁকে খ্র সম্মান করে বসাল। বললে, 'আপনার ছেলে তো সাধ্য হয়েছেন, আপনি কেন হননা?'

'ওরে বাবা', ভয়ে আঁতকে উঠলেন হারান। 'বললেন, 'আমি সাধ্য হব কি! আমি ঘোর বিভবশালী, আরাম-বিরামের ডিপো। আমাকে তেল মাখিয়ে দেবে কে? আমাকে তামাক সেজে দেবে কে? কে দেবে আমার গা টিপে? তারপর তোমাদের মত এসব কচু-ঘে'চু খেতে পারব? বাবা, পালাই, চোখের উপর তোমাদের এই কণ্ট দেখতেও বৃক ফেটে ষায়।' তাড়াতাড়ি রওনা হলেন হারান ঘোষ।

সবাই বললে, 'দাঁড়ান, একটা গাড়ি ডাকিয়ে দি।'

'দরকার নেই, পারে হে'টেই চলে যাব। ছেলের হালচালটা একট্র দেখতে এসেছিলাম, এসে হালে আর পানি পাচ্ছিনা। তোমরা এত কঠোর সাধনা করছ আর আমি সামান্য পথ পারে হে'টে যেতে পারবনা?'

তখন বরানগর বাজার থেকে গরানহাটার চৌমাথার গাড়িভাড়া এক আনা, আর যদি গাড়ির ছাদে বসে যাও, তা হলে তিন পয়সা।

একদিন অমনি কোচবারে চড়ে বাচ্ছে নরেন। খালি পা, ময়লা কাপড়, কোঁচা খ্লে গায়ে জড়ানো, ছয়ছাড়ার মত দেখতে, কিন্তু দিব্য দীপ্তিতে স্নান করা। বাগবাজারের পোলের কাছে গিরিশ ঘোষের ভাই অতুলের সংগে দেখা।

নরেনের পোশাক দেখে চমকে উঠল অতুল। 'এ কি. কি হল?'

নরেন বললে, 'আমার মা মারা গেছে।'

'বলে কি? কবে? কি অসুখ করেছিল?'

'আমার মা নয়, আমার মায়া মরে গেছে।' নরেন হেসে উঠল : 'যে মায়ার বন্ধন কাটিয়ে ফেলতে পেরেছে তার পথইবা কি, বিপথই বা কি। কি তার নিয়ম কি বা তার বারণ?'

সে কি কথা। এই সেদিনের ডে'পো ইয়ার, দিব্যি বড়লোকের ছেলে, উকিল হতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার এই তীর বৈরাগ্য? এত তীর যে দিকবিদিক হ'শ নেই। খালি পায়ে খালি গায়ে গাড়িব কোচবাক্সে চড়ে চলেছে। দ্'জনেই তো যেতুম ঠাকুরের কাছে। হঠাৎ ওর এই অবস্থা আর আমি কিনা সামান্য এক হাইকোর্টের উকিল। কিন্তু কি করব, তিনি যেমন করান তেমনি করি। নরেনকে দিয়ে নরেনেব কাজ, আমাকে দিয়ে আমার। আমি তো আর নরেন নই!

শরীরে আর সহ্য হচ্ছেনা বৈরাগ্য, বহন করা যাচ্ছেনা আর কন্টের গন্ধমাদন। অনেকেরই মৃথ দ্লান হয়ে উঠেছে। তার উপর বাড়ি থেকে আসছে নানান স্বরের অন্নর্মবিনর। নানান আরামের প্রলোভন। কেউ-কেউ ভাবলে ফিরে যাই হুস্ব পরিমিত জীবনেই নিজের আয়তন খংজি। এখানে নিরবয়ব নিশ্ছিদ্র অন্ধকাব ছাড়া আর কী প্রাণ্ডি, কী ভবিষ্যুৎ? প্রাণহীন, প্রতিধ্বনিহীন স্তম্পতাব সম্প্রেই কি ঈশ্বর? কী হচ্ছে দিবরাাত্র এই দ্বঃসহ কন্টের বোঝা টেনে, অনাহাবে অনিদ্রায় নির্ম্বান আসনে বসে জপধ্যান কবে? দ্বাব কি কখনো খোলে? খোলে তো তার কত দেরি?

শশী বললে, 'নরেন, আর তো পারিনা সইতে। এ তুমি কোথায় সকলকে নিয়ে এলে, কোন শোকাবহ মৃত্যুর গহনুরে?'

নরেনের মূখ মেঘাক্রান্ত আকাশের মত গম্ভীর। বললে, 'শশী, একখানা বাইবেল দে।'

भभी वारेतिन अस पिन।

বাইবেলটা খ্লেই সহসা এক জায়গায় আঙ্কে রাখল নরেন। বললে, 'পড়, কি আছে এখানটায়?'

শশী পড়ল : 'লাঙলে একবার হাত দিয়ে আর পিছন ফিরে তাকানো চলবেনা। লাঙলে হাত দিয়েও যে পিছন ফিরে তাকায় তার ফসল হয়না।'

'কী বলতেন ঠাকুর?' লাফিয়ে উঠল নরেন : 'বলতেন, যে খানদানী চাষা শত অজন্মা হলেও সে চাষ ছাড়েনা। এক ক্ষেপ বৃণ্টি হয়নি বলেই তোরা চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে দোকানপাট করবি? এক ডুবে রক্ন না পেলেই কি বলবি সম্দ্রে রক্ন নেই?'

সেই বন্ধ্রভরা আশার মন্ত্রে সবাই উদ্দীপত হয়ে উঠল।

'কি হয় এক জন্ম যদি এমনি দরজায় করাঘাত করতে-করতেই কেটে যায়, দেয়ালে মাথা কৃটতে-কৃটতে? কত জন্ম গিয়েছে এর আগে, না হয় আরো একটা গেল। সংকল্পের ধনেই আমরা বিত্তবান, আরেকটা জন্মের অপব্যয়ে কি এমন এসে যাবে আমাদের? ভূব যখন দিয়েইছি তখন দেখেই যাইনা কোথায় সেই তল-অতল রসাতল!'

অভয়মন্ত্রের, আশ্বাসমন্ত্রের প্রতিম্তি নরেনের, দিকে স্বাই তাকিয়ে রইল একদ্রেট।

নে, পড় পড় আবার এ জায়গাটা।' বাইবেলের আরেক পৃষ্ঠা খুলে ধরল নরেন : 'সমস্ত জগং যদি লাক্ত হয়েও ষায় তবা আমি আমার পথ ছাড়বনা। সমস্ত পরাভৃত মানা্য যদি তার আত্মসা্থের বিবরে গিয়েও আশ্রয় নেয়, আমি একা সম্যাসী হয়ে থাকব।'

'তোমাব সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।' সবাই বলে উঠল একবাক্যে।

'কি, বৃষ্টি হয়নি সত্ত্বেও আরেকবার চাষ করবি', হাসল নরেন : 'না দোকান দিবি ?'

'দ্বিতীয়বার চাষ করব।'

'সহস্রবার চাষ করব। পাথর বিদীর্ণ করে ফোটাব তৃণা•কুর।'

ডেকে দাঁড়িয়ে স্বামীজি তাকাল তটভূমিব দিকে, তার ভারতবর্ষের তটভূমি।

হাব মহিমময় ভাবতবর্ষ, তার পরাধীন পরপদপীডিত ভারতবর্ষ। একদিকে সে
কত ধনী আবাব আবেকদিকে সে কত দ্বঃ থ কত দ্বগত। একদিকে সে কত
উক্জ্বল, আরেকদিকে সে কত নিজীব। মাথায় তার সোনার ম্কুট পায়ে তার
দাসত্বের শৃংখল। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছ্ই ভাবতে পারছেনা স্বামীজি।
ভারতবর্ষেব প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র স্বশন।

আমি কি পারব ? প্রভু কি আমাকে এ সাধনের যোগ্য করে তুলবেন?

## ॥ প্রথম খণ্ড সমাণ্ত॥

# প্রথম খণ্ড লিখতে নিষ্ণালিখিত পর্সতকাবলীর উপর নির্ভার করেছি:

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত
স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসংগ
প্রমথনাথ বস্ক লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ
মহেন্দ্রনাথ দক্ত প্রণীত শ্রীমং বিবেকানন্দস্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
The Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)
স্বামী বিবেকানন্দের প্রাবলী
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থানিচয়
শ্রীশবচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকৃত স্বামীশিষ্যসংবাদ